

# ঐকান্ত রায় কর্তৃক সঙ্কলিত

ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

মজুমদার লাইত্রেরী

২০ নং কর্ণগুয়ালিস্ খ্রীট্, কলিকাতা।
১৯০৬

#### কলিকাতা,

খ্যামবাজার, ৭নং শান্তিরাম ঘোষের খ্রীট্,

"কেশব প্রিণ্টিং ওন্নার্কদে"

ত্রীত্রীমন্ত রায় চৌধুরী দারা মুদ্রিত।



**যাঁহা**র

মাতৃস্নেহ লাভ করিয়া কুতার্থ ও গৌরবযুক্ত হইয়াছি, সাহিত্যগুরু অমর বঙ্কিমচন্দ্রের দেই

সাহিত্যাকুরাগিণী, ধর্মপরায়ণা, পরছুঃখকাতরা ছহিতা

বঙ্গীয় মহিলাকুলের আদুর্শকিল্পা

## শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর

শ্রীচরণ কমলে ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই পুস্তকথানি

উৎসর্গ

করিলাম।



শ্রীকান্ত রায়।



## ভূসিকা

ৰাক্ষণার যাঁহারা গৌরব, অদেশের ধর্ম, সাহিত্য সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাসে যাঁহাদের নাম চিরকাল জাজলামান থাকিবে, মেই দকল প্রাতঃ শ্বরণীয় মহাপুরুষদিগের চরিত্রমূলক পুণ্য-কাহিনী বাঙ্গালীর অবশ্রপাঠ্য ও আদরণীয়। বাঁহাদের স্বর্গীয় প্রতিভার পুণাকিরণে ধর্মজগতে উষার আবির্ভাব হইরাছে, বাঁহাদের প্রতিভাবণে সমগ্র ভারতের মধ্যে কেবল একমাত্র বঙ্গেই সাহিত্য নামের যোগ্য অপুর্ব্ব সাহিত্যের স্বষ্টি হইয়াছে, যাহাদের প্রভাবে আমাদের মৃতপ্রায় স্মাজে জীবন স্কারের লক্ষণ দেখা গিয়াছে, যাঁহাদের প্রতিভার প্রভাবে আসিন্ধু হিমাচল সম্প্র ভারত প্রভাবিত এবং অমুপ্রাণিত, দেই স্কল মহাপুরুষের পবিত্র কাহিনী সংগ্রহ ও প্রচার করা সমাজ ও লোকশিক্ষার পক্ষে সর্বাথা কল্যাণকর। তাহাই একত্রিত ও সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্ম আমি অনেক দিন যাবৎ চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব, শারীরিক অসুস্থতা, আমার অগ্রজ স্বনামখ্যাত স্বদেশ-উৎসর্গীকৃত জীবন রমাকান্ত রাবের মৃত্যু ও আমার অযোগ্যতা ইত্যাদি নানা কারণে পুস্তকথানি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিতে পারি নাই। এখন যাহা প্রকাশ করিলাম তাহাও অতি অসম্পূর্ণ। একজনের পক্ষে এরপ গ্রন্থ হুচারুপে সম্পাদন করাও অসম্ভব। এই প্রকার পুত্তক প্রকাশের এই প্রথম উভ্তম, ইহা আরম্ভমাত্র, শেষ নহে ইহা হারমুখ্য করিয়া ভরদা করি পাঠকগণ ইহার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইচ্ছাসত্ত্বেও করেকজন মহাপুরুষের নাম ইহাতে সন্ধিবেশিত করিতে পারি নাই। ভবিষ্যতে এই ভ্রম সংশোধন করিতে যন্ধ পাইব ৷ এই গ্রন্থানি প্রচাকরণে সম্পাদন করিবার জন্ত শিক্ষিত বশ্বাদী মাত্রেরই নিকট সাহাষ্য প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের উপদেশ ও উৎদাহে ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

বক্তশ্রম ও জর্থবায়ে এই গ্রন্থথানি প্রকাশিত হইল। বাদের অমর সন্তানগণের মহৎ চয়িত্র স্মরণ করিয়া একটা বঙ্গসভান ও যদি উন্নতি শিথরের এক পদ অগ্রাসর হইতে পারেন, তবে অর্থ-বায় ও শ্রম সন্ধান জানি করিব।

বহুথাত নামা খনেশহিতৈবী, স্থানেধক ও সন্ত্রান্ত ব্যক্তি এই পুন্তক প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জ্ঞ তাঁহাদিগের নিকট ক্রতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তন্মধ্যে কুইন্ধন প্রদের বন্ধর নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। একজন আমার অগ্রজ-সদৃশ হিতৈষী, স্থানামখ্যাত, সদাশর, প্রাতঃস্মরণীয় বিভাসাগর মহাশরের স্থাগ্য দৌহিত্র শ্রীযুক্ত স্থারশচন্দ্র সমাজপতি। তাঁহারই উপদেশ এবং উৎসাহে আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। অপর আমার স্থা হৃথে সহায় অক্তন্তিম হিতৈষী, সদাশয়, ও স্থানেধক বন্ধনানের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মন্ত্র্মদার মহাশয়। শৈলেশ বাবু নিঃস্বার্থ ভাবে আমাকে সাহায্য না করিলে আমি এই পুন্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম না। স্থান্তরাং "বন্ধ গোর্ব" প্রকাশে যদি কিছু গৌরব থাকে, তাহা শ্রদ্ধেয় স্থানেশ বাবু ও শৈলেশ বাবুর। আর ক্রটির অংশ সকলই আমার নিজের। ইতি—

শ্রীকান্ত রায়, প্রকাশক।



### স্মভী।

মহশ্বদ মসীন। রামমোহন রার। রাধাকান্ত দেব। দারকানাথ ঠাকুর। গঙ্গাধর কবিরাজ। প্রদরকুমার ঠাকুর। ভারানাথ তর্কবাচম্পতি। রামতনূ লাহিড়ী। ক্লফমোহন বন্যোপাধ্যার্থ রামগোপাল খোষ। দেবেজ্রনাথ ঠাকুর। ঈশারচক্র বিভাসাপর। অক্যকুমার দত্ত। প্যারীচাঁদ মিত্র। भारेटकल मधुर्यक्त कछ। রাজেকুলাল মিতা। হরিশ্চক্র মুখোপাধ্যায়। রাজনারায়ণ বস্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যার। আবহুল লভিফ্। नीनवक् भिख। রামক্রম্ব পরমহংস। দারকানাথ মিত্র। মহেন্দ্রলাল সরকার। বঙ্কিমচক্ত চট্টোপাধ্যায়। (कनवहन्त्र (मन।

क्रकमान भाग।

চক্ৰমাধব হোষ। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। রমেশচক্র মিত্র। কালীপ্রসন্ন সিংহ। শিশিরকমার ঘোষ। নরেক্রনাথ সেন। মনমোহন ঘোষ। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার। রাসবিহারী ছোষ। নবীনচন্ত্র সেন। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার। আনন্দমোহন বস্থ। শিবনাথ শাল্পী। হুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার। রমেশ্চনদ দক্ষ। সারদাচরণ মিত্র। লালমোহন ঘোষ। নগেন্দ্ৰনাথ ঘোষ। জগদীশচন্দ্র বহু। রবীক্সনাথ ঠাকুর। ৫ ফুলচন্দ্র রায়। विटवकानम वामी। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।





## श्वर्गीय शक्ति महिम्मेन मिन।

হাজি সাহেব ১৭৩২ খ্র: আন্দে ভগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে তিনি পিতার সলে গোলাহাটে অবন্থিতি করেন, এই স্থানে তিনি আরবী ও পান্নসী ভাষার ব্যংপর হন, কোরাণ সরিকে তাঁহার অসামান্ত অধিকার প্রাসিদ্ধ মৌলভিদিগেরও বিশ্বর উৎপাদন করিয়াছিল। সচরাচর পশ্তিতদিগের হাতের শেখা কদর্য্য হুইয়া থাকে, কিন্তু হাজিসাহেবের স্থান্দর একটা দর্শনীর সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইরাছিল। তিনি মুরশিদাবাদের নবাবের বাডীতে একট উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু অলকাল পরেই তিনি সেই কর্ম পরিত্যাগ পূর্বাক মকা ও মদিনা তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া খদেশ ছাড়িয়া যান। উক্ত তীর্থন্তর পরিদর্শন পুর্বাক তিনি নাজফ নামক স্থান দেখিতে যাত্রা করেন, এই সময় নাজফ এশিয়াতে আরবী ও ফার্মী বিছার কেন্দ্রখন অরপ ছিল। এই স্থানে যাইবার সময় তিনি দ্বয়া কর্ত্তক আক্রান্ত হন, দক্ষারা ভাঁহার যথা সর্বাধ্ব লুঠন করিয়া লইয়া বার। বোর বিদেশে তিনি কপদ্দকশুন্ত, বাছবহীন অবস্থায় যে कि কট্ট পাইয়াছিলেন ভাহা বর্ণনা করা কঠিন। এই অবস্থায় প্রগাঢ় ধর্মবিশাস এবং প্রবল জ্ঞানার্জনের মাকাজ্জা তাঁহার হাদরে জাগ্রত হটয়াছিল: তিনি ২৭ বংসরকাল ভিক্ষালব্ধ অর্থের হারা এসিরার নানাদেশ পর্যাটন করিয়াছিলেন। এই সমরে তিনি যে অপুর্ব্ধ পাঞ্জিতো এবং ধর্মণাত্তে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাজালী জাতির গৌরবের বিবয়: তাঁহার ভায় আরবী পারসীতে ব্যংপত্তি তৎকালে ভারতবর্ষে আর কাছারও ছিল কিলা সন্দেহ। তিন বংসর পর্যাটনের পর তিনি খোরাসান ছইলা ভারতবর্ষে প্রভাগমন করেন.— কোরাণের অর্থ লইয়া সে সময় কোন বিচার হুইলে বিখ্যাত মৌলবীগণ তাঁহার ক্লত ব্যাখ্যাই শিরোধার্য্য করিবা শইতেন। ভারতবর্ষে আসিরা তিনি করেকমাস দিল্লী, কাশী এবং পাটন। প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত করেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা শুনিল্লা লক্ষ্যের নবাব আসফদোলা তাঁহাকে প্রভৃত অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিয়া লক্ষ্যে নগরীতে বাস করিতে আমন্ত্রণ করেন। স্বদেশ বংসল হাজি সাহেব এই অমুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া জীবনের অবনিষ্ট কাল বাজালা দেশে যাপন করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। করেক বংসর ঢাকার থাকিরা মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া তথার বাস করেন। তাঁহার সঙ্গতি বেশী কিছ চিল না. কিছু তথাপি দরিদ্রের ভিডে তাঁহার গৃহ্বার একরপ অবক্রম হইরা থাকিত: তিনি নিজে মোটা খাইতেন ও পরিতেন কিছ সেই সামান্ত থাতের অংশীদার স্বৰূপ রাস্তার কালাল কত যে ফ্রাটত তাহার ইর্ম্বা নাই। সকল ব্যক্তিকে তিনি সাহায্য করিতে পারিতেন না. ভাঁচার সেরপ সঙ্গতি ছিল না, কিন্তু পরহিত ব্রতই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ছিল; তিনি অনেক গ্রীব ব্যক্তিকে স্বীর হত্তে সমস্ত কোরাণ সাবিফ নকল করিয়া দান করিয়াছেন; পূর্ব্বেই লিখিত হটরাছে তাঁহার হন্তলিপি অতি স্থন্দর ছিল, বিশেব তাঁহার ভার অহিতীয় পণ্ডিত ও পুণাত্মার লেখা বলিরা সেই সকল কোরাণের পুঁথি বছ সহল্র টাকার বিক্রের হইড, এইরূপ

দানে যে কত গরীব উপকৃত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। কথিত আছে তিনি ৭২ খানি কোরাণ একভাবে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি এক তিল সময়ও অপবায় করিতেন না. এই অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন ছাড়া তিনি জীবিকানির্বাহের জন্ম অন্তবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, দৰ্জ্জির কার্য্যে ও লৌহ কর্মকারের কার্য্যে তিনি রীতিমত অর্থের অর্জ্জন করিতেন; তরবারী চালনায়ও তিনি বিশেষরূপ দক্ষ ছিলেন, তাঁহার সামায় খাছা ভিনি স্বহন্তে পাক করিয়া দইতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে সেই সামান্ত গ্রহে যাইতেন, অথচ ধনীর সংস্পর্শে আসা তিনি এতই ভয় করিতেন যে নিজে কোন দিন নবাৰ বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই; তথায় তিনি গেলে রাজার স্থায় পূজা পাইতেন, কিন্তু বিষয় দিপাহ সাধু হাজি সাহেব ধনবানের সন্মান লাভের জন্ম লোলুপ ছিলেন না। বুদ্ধ বয়সে হাজি সাহেব তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনী মানাজান বেগমের বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধি-কারী হইলেন, তিনি এই সম্পত্তি স্থশাসন করিয়া ইহার আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং মৃত্যুর পুর্বের ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা আয়ের এই সমন্ত সম্পত্তি শিক্ষার উন্নতি কল্লে দান করিয়া যান। ১৮০৬ প্রীষ্টাব্দের ১ই জুন এই দানপত্র স্বাক্ষরিত হর। হুগলী, ঢাকা, চাটগাঁ ও ব্লাক্সাহীর মাদ্রাসা কলেজগুলি মসিন ফণ্ডের অর্থে চলিতেছে। ইহা ছাড়া এই অর্থে সমস্ত বালালা দেশের সমগ্র মুসলমান ছাত্রগণ নানা প্রকার সাহায্য লাভ করিতেছে। বিচারপতি আমির আলী এই অর্থ দাহায়ে বিলাতে ঘাইরা শিকালাভ করিয়াছিলেন। তুগলীর ইমাম বাজী হাজি সাহেবের অম্বতম প্রধান কীজি। হাজি সাহেব নিষ্ঠাবান 'মিয়া' ছিলেন, কিন্তু ভাঁচার ধর্ম বিশ্বাসে সাম্প্রদায়িক সম্বীর্ণতা একেবারেই ছিল না, তাঁহার জমিদারীতে হিন্দু মুস্লমান উভয় ধর্মাবলম্বী অনেক কর্মচায়ী ছিল; কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিষেষ পূর্ণ মৌলভী हिन्दू कर्माठात्री निरमां प्रचरक जाँशारक वाथा निमाहितन। किन्न जांशानिशरक विनम् ছিলেন "আমার অমিদারীতে হিন্ প্রজাই বেনী, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বেনী ও অর বেতনে তাঁহাদের ঘারা ভাল কাজ পাওয়া যায়, আমি এ সম্বন্ধে আকবরের নীতিই উৎকৃষ্ট মনে করি", তিনি রাজ্য বিভাগটি সমন্তই হিন্দু কর্মচারীর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।



#### স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়।

ছগলি জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পূर्व्यक्ष वर्गीय क्ष्काटल वत्नाभाषाय पूर्णिनावान नवाव नवकारत छेक भएन नियुक्त ছिलन. তিনি "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামমোহনের পিতা নবাবের সরকারে ইজারদার ছিলেন। রামমোহন রায় বাল্যকালে পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া, নবম বর্ষ বয়সে মৌলভির নিকট পার্শী ও আরবী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন; এই উদ্দেশ্রে তিনি তিন বৎসরকাল পাটনায় ছিলেন। তথা হইতে কাশীতে ঘাইয়া ৫ বৎসরকাল সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করেন; এই সঙ্গে তিনি বেদও উপনিষ্দের কোন কোন অংশ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুসলমান ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ আলোচনায় সর্ব্ব প্রথম তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধে মত-পরিবর্ত্তন হয়। ক্রমে বেদান্তে গাঢ় বুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেদান্তে ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণীত আছে, তাহাই হিন্দুর সার ধর্ম এবং সেই প্রাচীন নির্মাল ধর্ম ক্রমে পৌরাণিক দেবদেবী-কল্পনায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই বেদাস্থোক্ত একেশ্বরাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্ম তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল এবং পিতার সহিত এই বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক চারি বৎসরকাল তিব্বত প্রভৃতি নানাস্থানে পর্য্যটন क्रियान। जिला वामकाल नानाक्रिय कर्ष्ट थिएमा जल्मीम त्रमणेशरणत निकृष्ट य স্নেহ ও শুক্রষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে সেই অল বয়সেই নারীজাতির প্রতি গ্ভীর সন্মানের ভাব চিরকালের জন্ম মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০৩ থৃঃ অব্দে রামমোহনের পিতবিয়োগ হয়, এই সময়ে তিনি ইপ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে জজের সেরেন্ডাদারী কর্ম প্রহণ করেন। তথন তিনি ইংরেজী ভাষায় প্রগাঢ় বাংপত্তি লাভ করেন। ১৮১৪ খঃ অন্দে তিনি কলিকাতায় অংগমন করেন। রাজধানীতে একটি বৃহৎ বাড়ী ও উন্থান ক্রেম্ন করিয়া তথায় ধর্মপ্রচারের জন্ম রীতিমত সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্বাতীত একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া বিবিধপুস্তিকা-প্রচার দারা পৌত্তলিকতার প্রতিকৃলে এবং একেশ্বরবাদ সংস্থাপনের পক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন। পাদ্রিদিগের সহিত এতত্বপলক্ষে তাঁহার ঘোরতর কলহ বাধিয়া গেল। তাঁহাদিগের যুক্তি তর্ক নিরাস করিবার জন্ম এবং বাইবেলের প্রকৃত মর্ম অবগত হইবার সংকল্পে রামমোহন হিব্রু ভাষা শিক্ষা कतिरामन, এবং मून वाहरवन चन्नः भाठ कतिन्ना भाजिमिरागत मरक विठात जानाहरू লাগিলেন। এ দিকে ভট্টাচার্য্যগণও নানাপ্রকার সঙ্গত ও অসঙ্গত উপায়ে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের মত থওন ক্রিতেও রামমোহন ত্রুটী করেন নাই। তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত মূল আর্বীতে লিখিত কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, স্নতরাং মুসলমান মৌলভিগণ তাঁহাকে কোনরূপ কুট তর্কে পরাজিত করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায় বাঙ্গলা গল্পে তাঁহার অনেক মতামত

প্রচার করিয়াছিলেন। তথন বাঙ্গলা গদ্ধ কোনরূপ গুরুতর বিষয় রচনার উপযোগী ছিল না। পার্শীমিশ্রিত একরূপ বাললা চিঠিপত্র ও সরকারী দলিলে ব্যবস্থত হইত, তাহা সং সাহিত্যের কোনরপেই উপযোগী ছিল না। রামমোহন রায় যে ক্ষুদ্র বাঙ্গলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিদৃষ্ট হয়, বাঙ্গলা ভাষার অন্তর্নিছিত সুত্রগুলি তিনি যে ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই। যে বাঙ্গালা গল্পে তথন শিশুবোধক রচনাও অসম্ভব ছিল, সেই ভাষায় তিনি বেদাস্ভের স্কল্প তাৎপর্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা গছে যে বেদান্ত গ্রন্থের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ উৎক্রষ্ট, সারগর্ভ, প্রথর ধীশক্তির পরিচায়ক বাঙ্গলা গ্রন্থ তৎকালে আর রচিত হয় নাই। এই পুস্তকের স্ট্রনায় তিনি বাঙ্গালা গছের গঠন ও অর্থনির্ণয়প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুত্তক পাঠে দেখা যায়—তিনি তাঁহার নিন্দাকারী প্রতিদ্বন্দী পণ্ডিতদিগের বিজ্ঞাপ ও ঘুণাব্যঞ্জক বাক্যাবলী পাঠ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত हरेटिन ना। ১৮১৮ थुः অব্দে তিনি সতীদাহ সম্বন্ধে একথানি পুস্তিকা রচনা করেন এবং এই প্রথা নিবারণের জন্ম এরূপ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন, যে প্রধানত: তাঁহারই চেষ্টার লর্ডবেণ্টিক এই প্রথা উঠাইয়া দেন। ১৮৩০ খঃ অবদে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে একটি উপাসনালয় স্থাপিত হয়, ইহাই ত্রাহ্মসমাজের স্ত্রপাত। দিল্লীর সম্রাট নিজের কতকগুলি বৈষ্মিক ব্যাপার রাজ্বারে নিবেদন ক্রিবার জ্ঞা রাম্মোছনকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিলাতে প্রেরণ করেন। ১৮৩১ খৃঃ অন্দের ৮ই এপ্রিল রামমোহন বৃষ্টলে উপস্থিত হন। বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় কর্তৃক তিনি বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন; এবং তথাকার শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতগণের সহিত তিনি যে বিচার ও ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গভীর পাণ্ডিতা ও অতুলনীয় বিচারশক্তি দেখিয়া. বিলাতের পণ্ডিতগণ বিশ্বিত হইয়াছিলেন। প্রাসিদ্ধ আইরিষ কবি মূরের সহিত তাঁহার বন্ধুর হই রাছিল। বিলাতের উচ্চ শ্রেণীর ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন। ফ্রান্সের প্যারিদ্নগরে সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক হুইবার নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ পুঃ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ২টা ২৫ মিনিটের সময়ে বৃষ্টলনগরীতে রামমোহনের দেহত্যাগ হয়। বর্ত্তমান যুগে রামমোহন রামের স্থায় সর্কোতোমুখী প্রতিভা লইয়া ভারতবর্ষে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্ধপ্রকার উন্নতির স্ত্রপাতই রাজা রামমোহন রায় করিয়া গিয়াছেন।





#### স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮২০ খ্র: অব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১২টার সমন্ত্র মেদিনীপুর জেলার বীরসিংক গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম ঠাকুরনাস বন্দ্যোপাধ্যার এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। ১৮২৯ খঃ অব্দের ১লা জুন ঈশ্বরচক্র পাঠার্থী হইরা কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪১ খৃ: অব্দে তথার পাঠ শেষ করিয়া ২১ বংসর বন্ধসে কোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড পণ্ডিতের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় তিনি অধাবদায় সহকারে ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতে বাংপত্তিলাভ করেন। তিনি শোভাবালারের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বগীয় আনন্দরুষণ বস্তু মহাশংমর নিকট ঠিক ছাত্রের স্থায় সেক্ষপীয়র-রচিত সমস্ত নাটক, টীকা টিপ্লনি করিয়া, পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তত্তবোধিনী পত্রিকার প্রায়ই প্রবন্ধ নিথিতেন। ঈশ্বরচক্র ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময়ে "ৰাস্ক্রদেব চরিত" নামক একথানি বাঙ্গলা পুস্তক রচনা করেন। অতঃপর তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের কর্ম পরিত্যাগ করেন এবং সেই বংসর রামমাণিক্য বিস্থালঙ্কারের মৃত্যু হওরায় তাঁহার স্থলে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃ: অবেদ তাঁহার "বেতাল পঞ-বিংশতি" নামক পুত্তক রচিত হয়। এক বৎসরকাল সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিয়া তিনি উহা পরিত্যাগ করেন এবং ১৮৪৯ খৃ: অব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড এসিষ্টান্টের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ঈশরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৮৫১ থৃঃ অদে উক্ত কলেজের প্রিক্ষিপাল পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৫৫ থৃঃ অন্দে তিনি ছগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া, এই কয়েক জেলার শিকা-বিভাগের ইনস্পেক্টার হইমাছিলেন। এই কার্য্য করিবার সময়ে ডিরেক্টার অব পাব্লিক ইনষ্ট্রক্সন মিঃ ইয়ঙ্গ গর্ডনের সহিত তাঁহার অনৈক্য উপস্থিত হয়; তিনি ১৮৫৮ প্র: অন্ধে কার্য্য পরিত্যাগ करत्न। এই সময়ে বঙ্গের তাৎকালিক ছোটলাট স্থালিডে সাহেব বিস্থাসাগর মহাশয়কে পদত্যাগপত্ত প্রত্যাহার করিবার জন্ম বিশেষ অমুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহাতে সম্মত হন নাই। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে কর্ম করিবার সময়ে তিনি এই करनाक हेश्द्रकी निथारेतात गावसा धवः ष्मञ्जाञ्च नानाध्यकात जैन्नजि-माधन कदत्रन। যে সময়ে বাক্ষণা ভাষা একদিকে ইংরেজী গল্পের অতুকরণে হরবন্ধ ও অর্থজটিশতার হট হইয়া একটা উৎকট ভঙ্গিমা দেখাইতেছিল, এবং অপরদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের বিপুলনমাস-কণ্টকিত ও র্থাপাণ্ডিত্যের আড়মরে বিড়ম্বিত হইতেছিল, সেই সময়ে বিস্থাসাগর বাঙ্গলায় বিবিধ সলগৃছ রচনাপূর্কক স্থসংবদ্ধ, ওদ্দবিনী ওশ্রতিমধুর ভাষার প্রতিষ্ঠা করিয়া, বান্দলা ভাষার গতি নিরমিত এবং উন্নতির পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত শকুস্তলা, সীতার বনবাস, ত্রান্তিবিলাস, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ ভাষার বিশুদ্ধি ও অর্থের প্রাঞ্চলতার এখনও আদর্শস্থানীর হইরা রহিরাছে। বিভাসাগর-প্রণীত উপক্রমণিকা, ব্যাকরণকোমুদী, ঋজুপাঠ প্রভৃতি পুত্তক সংস্কৃত শিক্ষার্থীর পছা কিরূপ হুগম করিয়া দিয়াছে, তাহার ইয়তা করা যায় না। বিভাসাগর মহাশয়ের নানা প্রকার দয়ার কথা না জানেন, এমন লোক বঙ্গদেশে বিরল। তিনি দরিদ্রের ছঃখের কথা ভনিলে নিব্দে বালকের ভায় অকাতরে কাঁদিতেন। হিন্দু বিধবার কষ্ট দেথিয়া এই উদারচেতা মহাজনের করুণ হাদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়া काछ रन नारे, এতদর্থে বছ অর্থ অকাতরে বার করিয়া ৪০। ৫০ হাজার টাকার ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন উচ্চ লক্ষ্যের জন্ম এরূপ নিষ্ঠা, এরূপ রাজোচিত দান,—স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় ৫০০ শত টাকা মাহিয়ানার কর্ম মূহর্ত্তে পরিত্যাগ, শত শত দরিত পরিবারের ভরণপোষণের ভারগ্রহণ এবং শিক্ষা-বিস্তারের উচ্ছোগে এরূপ অক্লান্তকর্মঠতা, --বিভাগাগরের এই সকল মহৎ গুণের আলোচনা করিলে, স্বতই আমাদের মন তাঁহার প্রতি আরুষ্ট হইয়া, ভক্তিরসে আগ্লৃত হইয়া উঠে। ১৮৬০ পুঃ অব্দে বিছাদাগর মহাশয় মেট্পলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিভালয় গৃহটি তিনি দেড্লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দাতব্য হিসাবে মাসিক নির্দিষ্ট ব্যয় ১৫০০ টাকার অধিক ছিল; তৎপ্রণীত পুস্তকের আয় মাদিক ৩৫০০১ টাকা হইতে ৪৫০০১ টাকা পর্যান্ত হইতঃ এই সমস্ত অর্থ ই তিনি পরোপকার-ধর্মে বায় করিতেন। তিনি নিজে চটী জুতা পায়ে দিয়া, লংক্লথের থান পরিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন; প্রকৃত বান্ধণ্য তেজেই তিনি বান্ধণের বেশ ছাড়িতে পারেন নাই। যে দেশে ব্রাহ্মণগণের নির্ভির শুভ্র নিদর্শন স্বরূপ অতি দরিদ্রের বেশও জগতে গৌরবান্বিত হইয়া আছে — দেই দেশে বিস্থাদাগর মহাশ্যের এহ দৈতা চিরদমাদরের যোগা। মাইকেল তাঁহার সম্বন্ধে লিথিয়াছিলেন, "জগতে একটি ব্যক্তি আছেন, বাঁহার হৃদয়টি মাতৃহ্দয়ের স্থায় কোমল এবং বুদ্ধি ঋষির স্থায় নির্মাল,—তিনি বিস্তাদাগর।" গবর্ণমেন্ট ১৮৮০ থৃঃ অব্বে ইহাঁকে দি, আই, ই, উপাধি প্রদান করিয়া-ছিলেন; কিন্তু এই উপাধি তিনি কথনও ব্যবহার করেন নাই। ১৮৯৩ গুষ্ঠান্দের ২৯ শে জুলাই বিভাসাগর মহাশয় সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন।



## স্বৰ্গীয় আনন্দমোহন বস্থ।

১৮৪৭ গ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বম্থ পূর্ব্ববঙ্গের একটা ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬২ এটালে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, এবং দশ জ্বনের মধ্যে অন্ততমের স্থান অধিকার পূর্বক ২০, টাকার একটি বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া 'এলে' ও পরে 'বি এ' পরীক্ষায় সর্কোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। তংপর গণিতে 'এম এ' পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থানে আদীন হইলেন। তাঁহাকে উপাধি দেওয়ার সময় ভাইস্চ্যানদেলার বলিয়া-ছিলেন যে গণিতের প্রশ্নের তিনি বেরূপ উৎকৃষ্ট উন্তর দিরাছেন, ইংলপ্তের কেন্সিঞ্চ ইউনি-ভার্সিটির সর্ক্ষোৎক্রষ্ট ছাত্রগণ তদপেক্ষা প্রশংসনীয়ভাবে উত্তর দিতে পারেন না। আনন্দমোহন ইহার পরে "রায়টাদ" 'প্রেমটাদ" রুক্তি লইয়া ১৮৭০ থুঃ আনকে ইংগণ্ডে গ্রমন করিলেন। দেখানে চারি বৎসর থাকিয়া কেন্দ্রিল বিশ্ববিভালয়ের "রেঙ্গলার" উপাধি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। দেশে আসিরা তিনি ভারতবর্ষের বিবিধ কল্যাণকর কার্য্যে এরূপ আস্তরিকতার সহিত যোগদান করেন, যে স্বীয় অবলম্বিত ব্যারিষ্টারী ব্যবদায়ের সমূহ ক্ষতি হইতে থাকে। এটিকে তিনি একটি ছাত্রসভার প্রতিষ্ঠা করেন, ইহারই অক্লাম্ব চেষ্টায় "ভারত সভা" প্রতি-ষ্টিত হইরাছিল। ১৮৭৬ খৃ: অবেদ ইনি বন্ধু ছুর্গামোহন দাসের সাহায্যে "বঙ্গমহিলা" বিভালয় নামক একটা উচ্চ শ্রেণীর মহিলা বিছালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণ ব্রাহ্মদমাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা-গণের মধ্যে ইহাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ বোগা, ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির স্থাপিত হয়। দিটি কুল স্থাপন কল্পেও ইহাঁর উত্যোগ ও চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, এই বিভালয়-গৃহ নির্মাণ-কলে ইনি বছ সহস্র টাকা নিজে ঋণবান করেন, অথচ অন্তের দৃষ্টাস্ত অফুদরণ না করিয়া এই সুল তিনি ট্রাষ্ট্রর হস্তে প্রদান করেন, ইহার উপস্বত্ত হইতে এক কড়িও নিজে গ্রহণ করেন নাই। আনন্দমোহন কয়েকবার মিউনিসিপালিটির কমিসনারক্সপে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা সহরের উন্নতির জন্ম নিভীকভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ থঃ অবে ইনি কলিকাতার ফেলো নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে ইনি ছোটলাটের সভার সদস্ত এবং রিপন বাহাত্তর প্রবর্ত্তিত শিক্ষা কমিসনের অন্ততম সভ্য পদে মনোনীত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া ইনি যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা বাগ্মিতা ও সারবন্ধার উচ্ছল দৃষ্টান্ত-স্থলীয় হুইয়া বৃহিন্নাছে। ১৮৭২ খুঃ অবেদ ইনি ইংলভে ত্রাইটন নামক স্থানে যে বক্তৃতা করেন, সেই অপুর্ব্ব বক্ততা এখনও তদেশবাদী অনেকের মনেআছে। ১৮৯১ খৃঃ অবেদ তিনি পুনরার বিলাতে গিয়াছিলেন, দেখানে তাঁহার বক্তৃতা ওনিয়া অনেকে মুগ্ন হইয়াছিলেন, স্থাসিদ্ধ স্থারজন লাবকের বাড়ীতে পার্লিয়ামেন্টের মেম্বরদিণের একটা ভোজ হয়. তাহাতে একজন বিখ্যাত শেষর বলিয়াছিলেন যে আনন্দমোহন পার্লিয়ামেন্টে প্রবেশ করিলে, তাঁহার বাগ্মিতায় ইংল্ভ চমৎকৃত হুইত, ভারত্হিতৈৰী বাগ্মীবর ফলেট সাহেব বলিয়াছিলেন যে ভারতের

হুৰ্ভাগ্য যে আনন্দমোহনকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে নতুবা ইংলভে থাকিলে তিনি একদিন রাজ্মন্ত্রী হইতে পারিতেন। বিলাতে থাকিবার সময় তাঁহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনের জম্ম বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল,—তাহা ছাড়া ষেত্রপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভয় হইয়া পড়ে। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ১৮৯৮ খু: অন্দের ১৬ই দেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউনহলে যে মহাসভা আছত হইয়াছিল, তাহাতে বলিতে গিরা তিনি মুক্তিত হইরা পড়িবার মতন হইমাছিলেন, তাঁহার প্রাণনাশের আশহার সভা বন্ধ করিরা দিতে হইয়াছিল। আনন্দমোহনের বাগ্মিতা, তাঁহার অলম্ভ খদেশ-ভক্তি, তাঁহার পাণ্ডিডা, সর্কোপরি তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও বিনয় দুষ্টাত্তস্থীয়। তাঁহায় জননী এমনই বিনীতা ও ধর্মপরারণা ছিলেন, যে কথনও মুদলমান পীরের সমাধির সম্মুখে গাড়ীতে যাইতেন না, গাড়ী হুইতে অবতরণ পূর্বক প্লবজ্ঞে সমাধিক্ষেত্র প্রদর্শন করিয়া দূরে বাইয়া গাড়ীতে উঠিতেন, জিজ্ঞানা করিলে বলিতেন, "দাধুর আবার হিন্দু মুসলমান কি ?" এই উদার ধর্মভাব বে আনন্দমোহনের চরিত্রে বর্ত্তিরাছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অধুনা সাধারণ ত্রান্ধ সম্প্রদায়ের তিনিই অন্ততম নেতা ছিলেন। আতীয় ফেডারেশন হলের ভিছি স্থাপন উপলক্ষে বে মহতী সভা আহত হয়, আনন্দমোহন ক্মানেহে তথাকার সভাপতির কার্য্য করেন, জাতীয় व्यानत्मत्र नमात्रावशूर्व उरमत्व त्यारात्र मयात्र পड़िया जिनि निष्णत्क नायनावेरज शादन नावे, তাঁহার বক্তা কিরূপ হৃদয়গ্রাহী ও চমংকার হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। মৃত্যু ১৯০৬ ইং আগষ্ট মাসে আনন্দমোহন পরলোক গমন করেন।



#### স্বৰ্গীয় রাধাকান্ত দেব।

রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা রাজা গোপীমোহন দেব শোভাবাজারের স্থপ্রসিদ্ধ মহারাজ নবক্ষা দেবের পৌত্র। রাধাকান্ত কলিকাভায় মিঃ কামিন্সের ইংলিশ এটাকাডেমিতে ইংরেজি শিক্ষা করেন এবং দক্ষে দক্ষে মৌলভী ও পণ্ডিতগণের সাহায্যে পার্শী ও সংস্কৃত বিভায় ব্যৎপন্ন হন। সংস্কৃতশিক্ষার পুনঃসমানর ও ইংরেজিশিক্ষার বিস্তার কল্লে ইনি আজীবন অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইনি আধুনিক কালের হিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীশিক্ষার অম্বুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেই শিক্ষা অন্তঃপুরের দীমায় নিবদ্ধ রাথাই ইহার অভিপ্রেত ছিল। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার বঞ্চালেশ বিভালয় স্থাপন করিবার জন্ম যে সকল অনুষ্ঠান করেন. রাষ্ধা রাধাকাস্ত দেব তৎসমস্তের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। দেশের লোকের বিভালাভ ও জ্ঞানার্জ্জনের পথ মক্ত করিবার জন্ম রাধাকান্ত অনেক কান্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তাঁহার "শব্দকল্পজুন্ম"। এই সংস্কৃত মহাকোষ বিলাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ইউরোপের প্রায় সমস্ত পণ্ডিত-সভাই ইহার সন্মান বৃদ্ধি করিয়া-ছিলেন। মহারাণী ভারতেশ্বরী একটি স্থলর স্মবর্ণময় ঘটিকাযন্ত্র রাধাকাস্তকে উপহারদান করিয়াছিলেন। জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞান-বিস্তারে একব্রত হইয়াও, রাধাকাস্ক রাজনীতিঘটিত দেশ-হিতে কথনও প্রবাসীল করিতেন না। সমস্ত রাজনীতি ঘটিত সমিতিতে রাধাকাস্তই অধ্যক্ষতা ক্রিতেন। স্বাধীনতা ও সাহসে তিনি অকুষ্ঠিত ছিলেন। রাধাকাস্ত হিন্দুকলেজের অন্ততম ডিরেক্টরের পদে বরিত হইয়াছিলেন। ১৮১৮ থু. অন্দে স্কুল সোদাইটীর সম্পাদকের কার্য্য এবং ১৮৫৫ খুঃ অদে কলিকাতার অনারারী ম্যাজিট্টে ও জাষ্টিদ অব দি পিদের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খুঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যান্ত ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাদোদিয়েশনের প্রেদিভেণ্ট ছিলেন। ১৮৩৭ থুঃ অব্দে 'রোজা বাহাছর'' উপাধি এবং থেলাত পাইয়াছিলেন; অব্যবহিত পরে কে, সি, এস, মাই উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হঁহার সম্মানরক্ষায় গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকলে ইহাঁর নানাপ্রকার অনুষ্ঠান স্মরণীয়। "শব্দকলজ্ঞ্ম" রচনা করিয়া ইনি যাবতীয় সংস্কৃতামুরাগী ব্যক্তির পক্ষে একটি অতি নিবিড হুর্গম পদ্ধা সহজ্ঞগম্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই অভিধান দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের যে প্রভৃত উপকার করিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ১৮৬৭ খুঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল ইনি শ্রীরুলাবনেদেহত্যাগ করেন। হিন্দুধর্মো, হিন্দুশাস্ত্রে এবং প্রচলিত হিন্দুর আচার অমুষ্ঠানে রাজা রাণাকান্তের চ্চটল ও প্রগাঢ় বিশ্বাদ ছিল। যে অনুষ্ঠানকে তিনি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও দদাচার-বিগর্হিত বলিয়া মনে করিতেন, তিনি তাহাতে কথনই পোষকতা করিতে পারিতেন না। যে নৃতন প্রথা পদ্ধতি তাঁহার বিচারে হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর বলিয়া প্রতীত হইত, সে প্রথা পদ্ধতির প্রবর্ত্তন-পথে বাধা দিবার জ্বন্ত তিনি বন্ধপরিকর হইতেন। যাঁহারা ভিন্নদেশী ভিন্নধর্মী রাজাকে আমাদের

সামাজিক ও সাংসান্নিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে দিতে চাহেন, যাঁহারা আইনের সাহায্যে সমাজসংস্কার করাইতে ব্যস্ত, রাধাকাস্ত তাঁহাদিগকে সমাজহিতৈবী বলিয়া মনে করিতেন না। এই জক্কই তিনি সহমরণ-নিষেধে ও বিধ্বাবিবাহে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন।



## স্বৰ্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দারকানাথ কান্তকুজাগত ভট্টনারায়ণের পুত্র নৃসিংহ কুশারীর বংশসম্ভূত। ইহারা বন্দ্যো-পাধ্যায়; ব্রাহ্মণ বলিয়াই, "ঠাকুর" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এথনও "ঠাকুর" বলিয়াই পরিচিত। দারকানাথের উর্দ্ধতন চতুর্থপুরুষ জয়রাম আদিনিবাস যশোহর হইতে, বিত্তে বঞ্চিত হইষা, কলিকাতার গোবিন্দপুরে বাস করেন। সেই অবধি ঠাকুর-বংশের কলিকাতার প্রতিষ্ঠা হয়। দারকানাথের পিতামহেরা সাত সহোদর ছিলেন। তন্মধ্যে দর্পনারায়ণ ও নীল-মণিই স্থাশিক্ষিত ছিলেন। এই নীলমণির পুত্র রামমণিই ঘারকানাথের পিতা। দর্পনারায়ণ ও নীলমণির সময়েই যে, কলিকাতা নগরে ঠাকুর-বংশের প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা "দর্প-নারায়ণের লেনেই" প্রতিপন্ন হইতেছে। দারকানাথের পিতামহ নীলমণি জব্ধ স্থাদালতের সেরেস্তাদারী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, তাঁহার পিতা রামমণির দারকানাথ ব্যতীত আরও হুই পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে রমানাথ উত্তরকালে "মহারাজ" উপাধি প্রাপ্ত হুইন্নাছিলেন। ১৭৯৪ গ্রীষ্টাব্দে দারকানাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে, তৎপরে রেভারেও মিঃ উইলিয়াম এড্যামসের নিকট শিক্ষালাভ করেন,—পৈতৃক জমিদারী পরিচালনায় ইনি অল্পবয়দেই স্বিশেষ ক্রতিত্ব প্রদর্শন করেন। দ্বারকানাথ আইন-শিক্ষা করিয়া এতদেশীর রাজা মহারাজ ও ইংরেজ মহাজনগণের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হন। ছম্ম বৎসরকাল ২৪ পরগণায় নিম্কির কালেক্টরের সেরেস্তাদারী-কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করায় কর্ত্তপক্ষণণ তাঁহাকে নিমকির দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে তিনি বোর্ড, কষ্টম ও অহিফেন বিভাগের দেওয়ানী কর্ম করেন। তৎপরে তিনি উইলিয়াম কার ও উইলিয়াম প্রিম্পেপ নামক চুইজন ইংরেজ অংশীদার লইয়. "কার ঠাকুর" নামে, এক হাউদ খলেন। হাউদের প্রতিপত্তি শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে। স্বাধীন সওদাগরী কার্য্যে দারকানাথ বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। একজন দেশীয় লোকের এরূপ চেষ্টা দর্শনে প্রীত হইয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক তাঁহাকে বিশেষ ধন্তবাদ দিয়া পত্র লিথিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ তৎপর "ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক" নামক এক ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক সতর বৎসর পরে উঠিয়া যায়। দ্বারকানাথ দেশীয় সমস্ত হিতকর কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ইহার পরম বন্ধু ছিলেন, তাঁহার প্রণোদনে ঘারকানাথ সাধারণের উন্নতিকল্পে সমস্ত অনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পরার্থপরতাও লোকহিতৈবিতার জন্ত তিনি কলিকাতার "জষ্টিস অফ্ দি পীস" পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ধারকানাথ ঠাকুর গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকলগুকে শাসনবিধি সম্বন্ধে সংপরামর্শ প্রদান করিবার জন্ত লাটভবনে সর্বাদা যাতায়াত করিতেন। লর্ড অক্লণ্ডও সংহাদরা সমভিব্যাহারে সর্বাদাই দারকানাথের ভবনে আদিয়া আতিথা গ্রহণ করিতেন; দারকানাথের বেলগাছিয়া উত্থানে আসিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেও কৃষ্টিত হইতেন না। ১৮৪১ পৃষ্টাব্দে বারকানাথ বিলাত-

যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কলিকাতার প্রধান প্রধান সাহেবগণ একটি সভা আহ্বান করিয়া এই কার্য্যের জন্ম তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান পূর্বাক উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খুষ্টাব্দের ৯ই জামুদ্বারী তিনি প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি রোমনগরে পোপকর্ত্তক সম্মানিত হন; প্রাসিয়ার রাজকুমার ফ্রেডরিকের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, তাৎকালিক বিজ্ঞানরাজ্যের অসাধারণ মনস্থিনী পণ্ডিতা মিদেস সমরভাইলের সৌহার্দ লাভ করেন। লণ্ডনে যাওয়ার পর দারকানাথ যেরূপ সন্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন. তাহা অন্ত কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইরা বাকিংহাম প্রাসাদে অবস্থান করেন। তংকালে মহারাণী নবমুদ্রিত, স্থনামাঙ্কিত স্বৰ্ণমুক্তা উপহার দিয়া দারকানাথের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। দারকানাথ স্থারও কয়েকবার মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর স্কটল্যাপ্ত ভ্রমণ করিয়া ১৮৪২ থ্: অব্দের শেষ ভাগে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। স্বারকানাথের স্বহস্তলিখিত অনেকগুলি পত্র পাওয়া গিয়াছে; সেই সমস্ত পত্তে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় বহু ভদ্রলোকের পত্রে অবগত হওয়া যায়, বন্ধুদিগের সাহায্যকল্পে তাঁহার হও সর্বাদা উন্মুক্ত ছিল। দেশীয় সমস্ত সংকার্যো তাঁহার আগ্রহ, সহামুভতি এবং অর্থসাহায় দেথিয়া সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত। খাঁহারা "নব্যবঙ্গ" গঠন করিয়াছেন, দ্বারকানাথকে তাঁহাদের সংগঠক বলিরা অভিহিত করা যায়। তিনি ডাক্তার সুর্যাকুমার বা গুডিভ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার ভোলানাথ বস্ত্র প্রভৃতি কয়েক জন শিক্ষার্থী মূরককে অধায়নার্থ বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দারকানাথ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আবার বিলাত যাত্রা করেন। এবার তাঁহাকে আর স্বদেশে ফিরিতে হইল না। ১৮৪৬ অব্দের ১লা আগ্রন্থ তাঁহার বিলাতেই মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুদংবাদ এদেশে পৌছিলে সার পিটার াণ্টের সভাপতিত্বে টাউনহলে ১৮৪৬ পৃষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর একটি মহতী শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল।





## স্বৰ্গীয় রামতত্ব লাহিড়ী।

১৮১২ এটিকের এই সেপ্টেম্বর সোমবার রামতত্ব লাহিড়ী কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে ইনি দেবী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির পাঠশালায় বিস্থারম্ভ করেন। অরোদশ এই বৎসর বয়:ক্রমকালে হেয়ার সাহেব কর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত "কুল সোসাইটি"র কুলে প্রবিষ্ট হন। স্থল এথন হেয়ার স্থল নামে পরিচিত। ১৮২৫ খঃ অবে ইনি হিন্দুকলেজে পাঠ করিতে অভিলাষী হন। সেই সময় হেয়ার সাহেবের অমুরোধে স্কুল-সোসাইটি ইহাঁকে ৫১ টাকার একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। রামতমু লাহিড়ী ডিরোজিরোর ছাত্র:--জাঁছার সমপাঠিগণের মধ্যে অনেকের নামই এখন স্থপরিচিত। রামগোপাল ঘোষ, ক্লফমোহন বল্যোপাধ্যার, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, রাজা দিগম্বর মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুথোপাধ্যার প্রভৃতি মহোদয়গণ রামতমুর সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই রামতমুর চরিত্তের প্রতি সবিশেষ শ্রজাবান ছিলেন। হিন্দুকলেজ হইতে শেষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, রামতকু উক্ত বিভা-লয়েরই অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি বর্দ্ধমান, বারাশত, উত্তরপাড়া, বরিশাল, রুফনগর প্রভৃতি স্থানের সরকারী বিভালয়ে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ **এীপ্রান্দে ইনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণাত্তে কতক সমন্ত্রের** জন্ত কৃষ্ণনগরে অরস্থান করেন। এই সময়ে তিনি নানাত্রপ শোকে সম্ভপ্ত হইয়া কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার নিজের ও তাঁহার পরিবারবর্গের অবস্থার কথা উল্লেখ ক্ষিপা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্ৰী মহাশন্ত্ৰ লিখিয়াছেন. "গ্ৰহে অগ্নি লাগিলে মাছুষ যেমন সে গ্ৰহ হইতে ছুটিয়া পলায়, কোথায় দাঁড়াইবে তাহা জানে না, তেমনি তাঁহারা যেন রুঞ্চনগর হুইতে ছুটিয়া আসিলেন।" তিনি কলিকাতায় আসিয়া হারিশন রোডে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৯৮ সালের প্রারম্ভে খট্টা হইতে পতিত হইরা তাঁহার একটি পদ ভগ হয়, ঐ বংসরের ১৩ই আগষ্ট রামতমু তমুত্যাগ করিয়া অনস্ত ধামে গমন করেন। রামতমু লাহিড়ীর জীবন-কাহিনীতে কোন আড়ম্বরপূর্ণ ঘটনা নাই। কিঙ তাঁহার জীবনের পবিত্রতা, ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা ও চরিত্রের নির্মাণতা তাৎকাশিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ধ; দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার স্থাধুনী কাব্যে এই মহোদয় সম্বন্ধে লিথিয়াছেন ,—

> "এক দিন তাঁর সনে করিলে যাপন। দশ দিন থাকে ভাল ছর্কিনীত মন॥"

বস্ততঃ বুথা শিক্ষাভিদান ও অবিনীত স্বেচ্ছাচারিতার যুগে রামতত্ব বে বিনয় ও দৈঞ্জের পরিচর দিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণব মহাজনগণের যোগ্য। কিন্তু ধর্মমত সক্ষে তিনি দৃঢ় ও অকুতোভর ছিলেন। সাংসারিক শোক হঃথ তাঁহাকে কিছুমাত্রও হর্পল করিতে পারে নাই। হুর্ঘটনাগুলি তাঁহাকে ভগবড্ডিতে স্বুদৃ করিয়াছিল মাত্র। তাঁহার প্রাপ্তবয়হ

পুত্র নৰকুমারের যে দিন মৃত্যু হয়, দেই গুহে দে দিন একটি সভা হওয়ার কথা পুর্ক হইতে নির্দিষ্ট ছিল। যথাসময়ে সভ্যগণ উপস্থিত হইলে তিনি ধীর ভাবে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"দেখ আজ এ বাড়ীতে সভার অধিবেশন হইবে না; আমার ভূল হয়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।" সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ধীর ভাবে বলিলেন,—"অল্লকণ পূর্ব্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে, তার মৃতদেহ ঐ ঘরে পড়ে আছে, তোমরা যেও না—দেখলে কণ্ট হবে।" বস্ততঃ সংসারের নানা বিরুদ্ধ অবস্থার প্রতি একান্ত জ্রজ্পেহীন, ধর্মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ, শাস্তমৃত্তি বিশ্বপ্রেমিক রামতমুর যিনি একবার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ না হইয়া যান নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলর তাঁহার সম্বন্ধে লিথিয়াছেন, —"যথন তিনি অন্ত কাহাকেও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রগাঢ় উপাসনায় ব্যাপৃত দেখিতেন, তথন তিনি তাঁহাকে সংসারে ধন্ত বলিয়া মনে করিতেন, কারণ তিনি নিজের অপরাধ সম্বন্ধে এত আশঙ্কান্বিত ও অনুতপ্ত থাকিতেন, যে ভগবৎসকাশে প্রকৃত প্রার্থনার ভাবে কথনই ছই একটি কথা মাত্র জ্ঞাপন করিতে সাহসী হন নাই। একদা উষ্ঠানে একটি গোলাপ ফুল বিকশিত দেখিয়া তিনি ভক্তি ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথন তিনি ভগবানের স্তবপাঠ করিতেন, তথন তাঁহার মুথ স্বর্গীয় আলোকে যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। তাঁহার এক জন বন্ধু আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যে রামতমু এক দিন প্রাত:-কালে উন্মত্তের ক্যায় ছুটিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশপূর্বক শন্যা হইতে তাঁহাকে বলপূর্বক টানিয়া বাহিরে আনমন করেন এবং বলিতে থাকেন,—"यथन সমস্ত জগৎ ভগবানের অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত হইয়া আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে, সেই সময়ে শ্যাায় পড়িয়া থাকা নিতান্ত লজ্জার বিষয়।" নিজোখিত বন্ধুবরকে তিনি উভানে লইয়া যাইয়া উদীয়মান সুর্য্যের প্রতি এবং আলোকবিমণ্ডিত তরুপল্লবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—তাহা বেদ হইতে নহে,—ওয়ার্ডসোয়ার্থ হইতে। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এজন্ত প্রথম এথম তাঁহাকে সামাজিক নিগ্রহ সহা করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার দেব-চরিত্র শেষ বয়সে তাঁহাকে হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজের চক্ষেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া দার দি, দি, ষ্টিভেন্স বলিয়াছিলেন, "রামতত্ব যে যুগে সমাজ-সংস্কারতত গ্রহণ করেন, দে সময়ে সমাজসংস্কারকের পদ্ধা অতি হুর্গম ছিল, এবং মহৎ ত্যাগস্বীকারের জন্ম প্রস্তুত হইতে না পারিলে, কেহ তাহাতে ব্রতী হইতেন না।" রামতত্ব এরূপ সত্যপ্রিয় ছিলেন যে, একদা একটি বালককে শাস্ত করিবার অভিপ্রায়ে কোন পরিচারিকা তাহাকে সন্দেশ দিব বলিয়া আখাস দিয়াছিল। রামতমু সেই পরি-চারিকাকে রাত্রিকালেই বাজারে পাঠাইয়া সন্দেশ আনান এবং বালক প্রথম হইতে মিথ্যার পাঠ যাহাতে শিক্ষা না করে, তজ্জ্জ্ম পরিচারিকাকে সাবধান করিয়া দেন।



#### স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাদে (২৫শে আবাঢ়) যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে গোপীকাস্ত চক্রবর্তীর নিকটে ইহার হাতেথড়ি হয়। পাঠশালার পাঠ শেষ হইলে, গঙ্গাধর নন্দকুমার সেনের নিকটে মুগ্ধবোধ পড়েন। অনস্তর যশোহরের বারুইথালী-গ্রাম-নিবাসী রামরত্ন চূড়ামণির নিকট অভিধান, অলঙ্কার ও কাব্য তৎপরে বৈভ্যবেলঘরিয়া নিবাসী রামকাস্ত সেনের নিকট চরকাদি বৈদ্যকগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে ইহার বয়:ক্রম প্রায় বিংশ বর্ষ। গঙ্গাধর অতি অল-বয়সে মুগ্ধবোধের যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নাটোরের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, শুক্ষহীন একটি কিশোরবয়ন্ত টোলের ছাত্র ইহা প্রণয়ন করিতে পারেন। এই টীকা দেখিয়া সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক মহাশরেরা তাঁহার ভাবী ক্রতিত্বের বিষয়ে আশান্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়:ক্রম একবিংশ মাত্র, তথন গঙ্গাধর প্রবীণ পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্রীয় বাদামুবাদে পরাস্ত করিয়া, স্বকীয় প্রতিভার অসামান্ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। মুগ্ধবোধের টীকা বিশ সহস্রের অধিক শ্লোকে সমাপ্ত হয়। তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্ত্তি চরকের "জল্লকল্পতরু" টীকা; ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬০,০০০। এই টীকায় তাঁহার যশ সর্বত্ত প্রচারিত হইয়া পড়ে। তিনি মূর্শিদাবাদে চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করেন: তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে লোকের এরপ বিখাস হ**ই**য়াছিল যে. লোকে বলিত মুর্শিদাবাদে স্বয়ং ধন্মন্তরির আবির্ভাব হইয়াছে। মুগ্ধ-বোধ ও চন্নকের টাকা বাতীত তিনি তৈত্তিরীয় প্রভৃতি তিনথানি উপনিষদের ভাষ্য, শারীরিক-স্ত্রব্যাথা, ঈশগীতা ও ভগবানীতার ব্যাথ্যান, সাংখ্য, স্থায়, পাতঞ্জল ও বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য, কৌমার ব্যাকরণের ব্যাখ্যা, গোভিলগৃহস্থতের ভাষ্য, অ্থিপুরাণোক আয়-র্ব্বেদের ভাষ্য, প্রাচ্য-প্রভা নামে অলঙ্কার গ্রন্থ, প।ণিনীয় উদ্ধার নামে রন্তি, শাণ্ডিল্যস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা. মমুদংহিতার প্রমাদভঞ্জিনী নামে টীকা, পরাশর যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি সংহিতার চুর্ণক, ত্রিকাণ্ড শব্দশাসন ও ত্রিসম্ব ব্যাকরণ, কুমুমাঞ্জলির টীকা প্রভৃতি বছসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি একজন উৎক্রপ্ত কবি ছিলেন, তাঁহার রচিত "লোকালোকপুরুষীয়" "গুর্গবধ কাব্য" "শিথণ্ডীপ্রাহর্ভাব" নামক আখ্যায়িকা, "হর্ষোদয়" নামক চিত্রকাব্য, চৈত্রসাষ্টক, গোবৰ্দ্ধনবৰ্ণন, রাধাক্ষণ্ডবৰ্ণন প্রভৃতি বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁহার কাব্যরসজ্ঞান প্রতিপন্ন তিনি বালালাভাষায়ও কয়েকথানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে "বছবিবাহ-রাহিত্য" "বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ'' প্রভৃতি সামাজিক প্রসঙ্গে লিথিত পুস্তকশুলি উল্লেখযোগ্য: বস্তুত: বিগত শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার ক্রায় পণ্ডিত ভারতবর্ষে অতি অন্নই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রথরপ্রতিভাপ্রভাসিত স্থপ্রতিষ্ঠ মহাপণ্ডিত অবসবকালে চিত্তবঞ্জনার্থ ভাস্কর্যা ও চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। একবার তাঁহার বাডীর প্রতিমানির্মাতার অন্থপস্থিতিতে তিনি বহুতে যে প্রতিমা নির্মাণ করিরাছিলেন, তাহা অতি অনর হইরাছিল। বৈদ্য গলাধর বৈদ্যলাতির উরতির জন্ম সবিশেষ যম্প্রশিল ছিলেন। বালালা দেশের কোন কোন বৈদ্য আজকাল আপনাদিগকে ত্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিপর করিতে সচেই। গলাধর এই চেষ্টার প্রাক্তচনা করিয়া যে পুরিকা লিখিয়া গিরাছেন, তাহাই অনেকাংশে এরূপ সংকলের ভিত্তিবরূপ হইরাছে। গলাধরের ছাআগপের মধ্যে কেহ কেহ পাণ্ডিত্যের গুণে বশবী হইরাছেন। তন্মধ্যে প্রপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় প্রাক্তর বারিকানাথ সেন মহাশরের নাম বিশেষ উরেব বোগা। ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দের জ্ন মাসে গলাধর কবিরাজ প্রলোকগমন করেন।





## স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৮১৮ এষ্টাব্দে তরা জৈষ্ঠ তারিবে অমাবস্থার দিন দেবেক্সনাথ ঠাকুর কলিকাতার জন্মগ্রহণ করেন। বালক দেবেক্সনাথ অতুল ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে নানারূপ বিলাস-সম্ভারে পরিরত হইয়া পালিত হইয়াছিলেন। রামমোহনের বিলাত-যাত্রার পর তাঁহার ব্রাহ্মসভার দীপটি নির্বাণোমুথ হইয়া জ্বলিতেছিল; ১২ বংসর পর্য্যন্ত একমাত্র রামচক্র বিদ্যাবাগীশ অসামান্ত একাগ্রতা সহকারে এই সভাটিকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই সভায় শ্রীরুষ্ণ-রামচন্দ্রাদিকে ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার প্রতিপন্ন করিবার জন্ম বক্তৃতা হইজ, বেদপাঠকালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অক্স কোন বর্ণের লোক শ্রোতৃস্বরূপেও তথায় উপস্থিত থাকিতে পাইতেন না। ব্রাহ্মদভার এই অবস্থান্তর সময়ে গূঢ়দৈববিধানবলে এবং विकारित युवक प्रतिकारीय देशांत्र त्नज्ञ श्रह्म कतित्वन। प्रतिकारीय रेमगत দেবদেবীর ভক্ত ছিলেন: – তিনি প্রত্যহ সিদ্ধের্বীকে প্রণাম করিয়া হিন্দুকলেজে যাইতেন। কিন্তু সহসা এক দিন অনস্ত আকাশ দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবের বিপর্যায় হইয়া গেল। তিনি লিথিয়াছেন, "শুভক্ষণে যথন এই অনস্ত আকাশের উপর আমার নম্বন্যুগল নিক্ষিপ্ত হইল, তথনই আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল।" দেবেক্সনাথ কাহারও কাছে ধর্মশিক্ষা করেন নাই। সহসা অবস্থাচক্রে তাঁহার মনের অন্তর্নিহিত ধর্মভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। আর এক দিন যথন তিনি পিতামহীর মৃত্যুশয্যার পার্ম্বে গঙ্গাতীরে সামান্ত চটের উপর বদিয়াছিলেন, তথনও তাঁহার মনে অপূর্ব্ধ বৈরাগ্য জাগিয়া উঠিয়াছিল । এই বৈরাগ্যের উদয় হওয়ার পরে, তিনি স্বভাবতই তত্ত্বজিজ্ঞাস্থ হইয় পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দলাভের জন্ত ব্যাকুলচিত্ত যথন উহারই সন্ধান করিতেছিল, তথন দিশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি তাঁহার হস্তগত হইল -- দেই দিন তাঁহার জীবনসমস্থার মীমাংসা হইয়া গেল, -- বিলাসা-চ্ছন্ন অজ্ঞানের অধ্যায় লুপ্ত ও জ্ঞানের অধ্যায় ব্যক্ত হইল। তাহার পরে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার ব্যাথ্যা করা সহজ। কেন যে তিনি পৈতৃক ট্রাষ্ট্-সম্পত্তি উত্তমর্ণদিগের জন্ম ক্রমা বিষয়ের মায়া-মোহ হইতে মুক্ত রহিলেন, কেন তিনি অমানবদনে সর্বাবে নির্লিপ্ত হইয়া, একাগ্রতার সহিত প্রত্যহ রাত্রি ২টা পর্য্যস্ত ধর্মালোচনা করিতে লাগিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের কোন কট্ট হয় না। উত্তমর্ণেরা যাহা আশা করিয়া-ছিলেন, তাহা অপেকা অধিক যথন তিনি অযাচিত হইয়াও সহসা তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিলেন, তথন এই পুণালোক মহাজনের জীবস্ত ত্যাগের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া, উত্তমর্ণদিগের মধ্যেই অনেকে কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই সময়েই তিনি "যোগসাধননিরত মহর্ষি" নামের সমাক্ অধিকারী হইয়া, সকলের প্রগাঢ় ভক্তিভাজন হইলেন। তিনি দশজন মাত্র সভ্য লইয়া প্রথমত: ১৮৩৯ এটাবে "তব্বোধিনী সভা" স্থাপন করেন। এই সভা হইতে "তব্-

বোধিনী পত্রিকা" প্রচারিত হয়। এই সভার নিয়গ ছিল যে, সভার অধিকাংশ সভ্যের মতামুসারে প্রবন্ধ যোগ্য বিবেচিত হইলে, উহা পত্তিকায় স্থান পাইবে। স্বয়ং মহর্ষি ও বিদ্যাসাগ্র মহাশয় প্রভৃতির লেথাও সভার বিচারাধীন হইত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেক্সনাথ ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া স্বয়ং অপরাপর ১৯ জন সভ্যের সংক্ষ দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি ব্রাক্ষধর্মের পালনপত্তি লিপিবত্ত করেন। অধুনা "আদি", "সাধারণ" ও "নববিধান" সমাজে উপনিষদের যে সকল শ্লোক ও মন্ত্রাদি উচ্চারিত হইয়া থাকে, ্ তাহাদের সকলগুলিই দেবেক্সনাথ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যে তিনি অক্ষরকুমার দত্তের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাঙ্গালা রচনা উৎকৃষ্ট, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাঙ্গালাভাষা তাঁহার নিকট যে ঋণে আবদ্ধ, পরোক্ষভাবে তদপেক্ষা অনেক অধিক ঋণে আবদ্ধ--কারণ, তাঁহারই চেষ্টা, আফুকুল্য ও অফুপ্রাণনে যে বাঙ্গংলা ভাষার অশেষরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তৎদম্বন্ধে দলেহ নাই। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেক্সনাথ আনন্দচক্র বেদাস্কবাগীশ মহাশয়কে এবং তাহার ছুই বৎসর পরে আরও তিনজন পণ্ডিতকে বেদবেদান্ত-শিক্ষার জন্ম কাশীধামে প্রেরণ করেন। বেদ ও উপনিষদের প্রকৃত অর্থ জানিয়া ব্রাহ্মধর্মকে উৎকৃষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিগৃহীত করিবার জন্মই তিনি ইহাদের সাহায্য লইয়াছিলেন। ডফ সাহেবের চেষ্টায় এ দেশে খ্রীষ্টীয় ধর্মের অধিকতর প্রাবল্য হইতেছে দেখিয়া, দেবেজ্রনাথ প্রতিবিধানার্থী হইলেন, এবং উদ্দেশ্সনিদ্ধির পথ মুক্ত করিবার জন্ম "হিন্দু বেলেভোলেণ্ট স্কুল" বা "হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের" প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্বর্গীয় রাধাকাম্ভ দেবও দেবেক্সনাথকে "জাতীয় ধর্ম্মের পরিরক্ষক'' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭২ এটিান্দের ১লা বৈশাথ মহর্ষি দেবেক্সনাথ প্রিয়শিয়া কেশবচক্স সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রাদান করেন। কয়েক বংসর কেশবচন্দ্রের সহযোগে ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য উৎকৃষ্ট ভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু উপবীত-ত্যাগী না হইলে উপাচার্য্য পদে কেহ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না, কেশব বাবু এই মত প্রচলন করিবার জন্ম একটি দল প্রস্তুত করিলেন: অপরাপর কয়েকটি বিষয়েও মহর্ষির সঙ্গে তাঁহার মত-বিরোধ হইল। কাজেই আদিসমাজ হইতে ব্রহ্মানন অবস্ত হইলেন। এই ঘটনার মহর্ষি মশ্বপীড়িত হইলেও, কিছুতেই স্বীয় মত হইতে বিচ্যুত হন নাই। মহর্ষিদেব "আজু-তত্ত্ববিদা৷" "ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস" "জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি" "পরলোক ও মুক্তি" "প্রবচন-সংগ্রহ" "স্তৃতিমালা" "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তা <u>ও</u>" "আত্মজীবন-চরিত্ত" প্রভৃতি অনেকগুলি উপাদের পুতকের রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার ৮৮ বর্ষ বন্ধদে মহর্ষিদেব অনিত্য মর্ত্তধাম ছাড়িয়া স্থপময় নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন: মুমুক্ত মহর্ষির মুক্তিলাভ হইরাছে। বিজেক্সনাথ, সত্যেক্সনাথ, জ্যোতিরিক্সনাথ, রবীক্সনাথ এই কন্ন পুত্রই ধন্দে ও কর্ম্মে পিতৃপ্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতেছেন; জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে এবং পুণ্যাৰ্জ্জনে সকলেই শ্ৰেষ্ঠ, সকলেই দেশমান্ত।



#### স্বৰ্গীয় মাইকেল মধুস্থদন দত্ত।

যশোহরের অন্তর্গত সাগরদাড়ী গ্রাম-বাঙ্গালীর চক্ষে বিশেষ সমাদৃত; এই গ্রামে ১৮২৪ औष्टोट्स्ट्र २৫८म জামুয়ারি দিবদে, বঙ্গ-কবিকুল-শিরোমণি মধুস্দন জন্মগ্রহণ করেন। সাগরদাঁড়ীর প্রান্তে কপোতাক নদ প্রবাহিত; এই নদের তরঙ্গান্থিত মধুর প্রকৃতি মধুস্থদনের স্মৃতির দঙ্গে চির বিজড়িত। তিনি তাঁহার সমাধি-প্রস্তরের জন্ম লিখিত কুল কবিতাটিতেও কপোতাক্ষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মধুস্দনের পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন এবং যথেষ্ট व्यर्थ ও ज़मम्भिष्ठि व्यर्क्कन कतियाहित्तन। वालाकात्त मधुरुगन हिन्तुकत्तरक व्यथायन করেন: -তখন ডিরোজিয়ো এবং কাপ্তেন রিচার্ডসন এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সেই সময়ের নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। মধুস্থদন অল্পবয়দেই ইংরেজীতে প্রবন্ধ ও কবিতা লিথিয়া, ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করেন। হিন্দু কলেজ হইতে জুনিয়ার স্বলারশিপ পরীক্ষা পাশ করিয়া, ইনি খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৪৩ খ্রীঃ অবে ইনি বিশপকলেজে প্রবিষ্ট হন। এই সময়ে তিনি গ্রীকভাষা শিক্ষা করেন এবং পরে ক্রমে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মাণ, এবং ইটালিয়ান ভাষার বিলক্ষণ বাৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪৬ হইতে ১৮৫৬ খৃঃ অন্দ পর্যান্ত মধুস্থান মাদ্রাজে বাস করেন,—স্বজনপরিত্যক্ত ও অর্থাভাবগ্রস্ত হইয়া এই সময় তিনি নিরতিশয় কষ্টে কাল্যাপন করেন। এই হঃসময়েই তাঁহার পিতৃমাত্বিয়োগ হয় এবং তাঁহার **পৈ**তৃক সম্পত্তির জন্ম তাঁহাকে বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহারই মধ্যে এক সময়ে তিনি "ক্যাণ্টিভলেডি" নামক এক খানি ইংরেজী কাব্য প্রণয়ন করেন,—এই কাব্য দ্বারা মাদ্রাক্সে তিনি সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, মধুসুদন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কোর্টে কতক দিন কেরাণীর কার্য্য করেন; এই পদ হইতে তিনি ক্রমে "ইণ্টারপ্রেটার" বা দোভাষীর পদে উদ্দীত হইয়াছিলেন। বেলগাছিয়াতে রাজা প্রতাপদিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্রসিংহ কর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের জন্ম মধুস্থান রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অমুবাদ রচনা করেন। তাৎকালিক ছোটলাট বাহাতর এবং হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া বিশেষ প্রীতিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কোন শুভগ্রহের প্রভাবে তিনি বঝিতে পারিলেন, ইংরেজী রচনায় যতই কেন প্রসিদ্ধি লাভ করুন না, মাতভাষার कक्रभाव विक्रिक इटेल कान कविरे अमत अवमाना शात्रभत अधिकाती रून ना। একটি চতুর্দশ-পদী কবিতায় তিনি বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যাহা লিথিয়াছেন, তন্ধারা জানা যায়, তিনি এই ভাষাকে দীনহীনা মনে করিয়া ইহার দৈন্ত ঘুচাইবার স্পর্কায় সেবাত্রত গ্রহণ করেন নাই; তিনি বুঝিয়াছিলেন এ ভাষা রত্নের থনি, তিনি মৃঢ় এ জন্ম এত দিন ইহাকে উপেকা করিয়াছেন বলিয়া পরিতপ্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি বঙ্গভাষার মহাশক্তি আবিকার করিয়া ইহাকে শ্রদা করিতে শিথিয়াছিলেন। মাইকেলের স্থায় পাশ্চাতা ভাষার পণ্ডিত-শিরোমণি যথন বঙ্গভাষার জন্ত্রনিশান হল্তে লইরা দাঁড়াইলেন, তথন পাশ্চাত্য শিক্ষাম্পর্দ্ধিত নব্য সম্প্রদায় আর এ ভাষাকে হেয় বা উপেক্ষার্ছ মনে করিতে পারিলেন না। বঙ্গভাষার উন্নতি স্থানিশ্চিত হইরা গেল। মাইকেল "শর্মিষ্ঠা", "পদ্মাবতী" ও "রুঞ্জুমারী" নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রুঞ্জুমারীর আধ্যান ও কেন্দ্রবর্ত্তী ঘটনাচক্র অতি দক্ষতার সহিত স্নসম্বদ্ধ। "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বড শালিকের ঘাডে রোঁ"—নামক ছই খানি প্রহসনে তাৎকালিক সমাজের কতকগুলি গুরুতর দোষের চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। "তিলোভমাসম্ভব" কাব্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিক্যাস ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাব্যের ছন্দ ও শব্দ-গ্রন্থন সর্বত্র স্থচারুসম্বদ্ধ ও স্থাস্ত হয় নাই। কিন্তু খরবেগ-শালিনী নদী যেরূপ বিশাল প্রস্তর্থণ্ড অতিক্রম করিবার সময়ে কচিৎ আহত প্রতিহত হইয়া আবর্ত্ত-বিক্ষেপে স্বকীয় ছর্জ্জন্মশক্তি প্রতিপন্ন করে, মিত্রাক্ষরের বাধানিক্রান্ত মাইকেলের ভাষাপ্রবাহ এই পুত্তকে দেইরূপ কচিৎ ভগ্ন হইয়াও তদ্রপ প্রভৃত শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। তাঁহার লিপিকুশলতার যে সকল ত্রুটি "ভিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যে দৃষ্ট হয়, "মেঘনাদ্বধে" তাহা বিরল। বঙ্গের কবিকুঞ্জ এ পর্যান্ত রমণীজনোচিত কমকণ্ঠে মুখরিত ছিল, কিন্তু মাইকেলের ওজম্বী কণ্ঠ পুরুষোচিত ও বিক্রাস্ত। বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত যে একটা প্রবল শক্তি ছিল, তিনিই দর্মপ্রথম তাহার আভাদ দিয়াছেন। "মেঘনাদবধ-কাব্য" পাশ্চাত্য কাব্য-সমূহ হইতে সমাহত বিবিধ সৌষ্ঠিবে সমূদ্ধ। ৮৬২ গ্রীষ্টাব্দে মাইকেল ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় তিনি বারিষ্টার হইবার জন্ম "গ্রের ইনে" আশ্রয় লন। দেশ হইতে রীতিমত টাকা প্রেরিত না হওয়াতে, অর্থাভাবনিবন্ধন ঋণজালে জড়িত হইয়া তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি পারিস্ নগরীতে আসিয়া, কিয়ৎকাল বাস করেন। পারিস্ তাঁহার নিকট পার্থিব স্বর্গ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। বিদেশে যথন অর্থাভাবে বড় কট পাইতেছিলেন, তথন তিনি দয়ার সাগর বিভাসাগর মহাশয়-ক্বত আর্থিক সাহায্যে সবিশেষ উপক্বত হইয়াছিলেন। বিভাসাগর সম্বন্ধে তাঁহার একটা সনেট বা চতুর্দশপদী আছে। ১৮৬৭ এটাবেদ মধুস্থদন ব্যারিষ্টার হইয়া এ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার উচ্ছু খল অপরিণামদর্শী জীবনের শেষ সময়ে তাঁহাকে অর্থাভাব-জনিত কট্টের চুড়ান্ত দীমায় উপনীত হইতে হইয়াছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন মাইকেল "ভূঞি বহু ছঃথ সংসার-কারাতে"—একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করেন। মহারাজ যতীক্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের পুস্তকাগারে মাইকেলের স্বহস্তলিখিত "তিলোভমাসম্ভব" কাব্যের পাঙুলিপি রক্ষিত আছে। সারকুলার রোডের সমাধি-স্থলে এক থানি কুক্ত প্রস্তারে মাইকেলের স্বরচিত সমাধি লিপি কোদিত রহিন্নাছে। বন্ধদেশের বিপুল ও অজত্র অর্থ সরকারপ্রবৃত্তিত স্মৃতিরক্ষার অনুষ্ঠানে বৎসর বৎসর অপচিত হইতেছে; কিন্ত বাঁহাকে আধুনিক কবিগণের অগ্রণী বলিয়া আমরা মুখে ঘোষণা করি, ভাঁহার স্বতি রক্ষার ব্যাপারে আমাদের একান্ত ওদাসীন্ত। ইহা কি বালালীর কলম নতে ?



#### স্বর্গীয় রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগরীতে ক্ষ্ণমোহনের জন্ম হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণ-মোছনের পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একাদশবর্ষবয়স্ত কৃষ্ণমোহনকে হিন্দুকলেকে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। কলেজে ক্ষণমোহন প্রথম হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। ১৮২৮ এটিকে কলেজের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলে, ক্লফমোহন বৃত্তি-লাভে সমর্থ হন। ঐ সময়েই দিল্লী কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে ৮০ টাকা বেতনে নিজের কলেজের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্লঞ্চমোহন দিল্লীযাত্তার ইচ্ছক না হওয়ায়, ১৮২৯ অব্দে তিনি পটোলডাঙ্গার "স্কুল সোসাইটির" স্কুলের শিক্ষকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ডফ্ সাহেবের চেষ্টায় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ইনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এত্রিধর্মে দীক্ষিত হইবার পূর্বে যুবক ক্লফমোহন বিস্থালাভে প্রাণপণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাতাবিস্থার উচ্চ সোপানে অধিকাচ হইয়াও কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ভাষার বিরাগী হন নাই। হিন্দুকলেক্সেই তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা চর্চ্চায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি এটিধর্মে -দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে এীষ্টায় ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি "ইনকোয়া-রার" বা অমুসন্ধান নামক পত্রের প্রচার করিয়া, সেই পত্রে হিন্দুধর্মের প্রতিকৃল আলোচনা করিতে প্রবন্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩১ অন্দে এই পত্রের সম্পাদকতা করিতে করিতে তিনি বিখ্যাত স্কচ্ পাদরি ডাক্তার ডফের নিকট গ্রীষ্টধর্মের উপদেশ লইতে আরম্ভ করেন। ক্লফ্ট-মোহন প্রবীণ বয়ুদে দেশীয় সমাজের কল্যাণকর নানা অমুষ্ঠানে আন্তরিকতার সহিত যোগ-দান করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সদস্ত হইয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে আত্মত প্রকাশ করিতে থাকেন, তাহাতেই রুঞ্চাস পাল প্রভৃতি মহাচেতা হিন্দুগণ তাঁহার প্রতি সবিশেষ অমুরক্ত হইয়াছিলেন। কর্ত্তপক্ষের মতামত-সমালোচনার, রাজনীতি-চর্চার তাঁহার একাস্ত অমুরাগ ও স্বাধীনভাব দেখিয়া কৃষ্ণদাস প্রভৃতি তাঁহাকে "শুক্লকেশ রাজ-নীতিক পাদ্রী" নামে সম্বোধন করিতেন এবং তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষার প্রকাশিত তাঁহার "এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেন্সিস" "বিস্থাকরক্রম" তৎসমরে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই ক্রমশঃপ্রকাশ্ম কল্পদ্রমে বিজ্ঞান, দাহিত্য, ইতিহাস, ভূতন্ব, সমাজ্বতন্ব প্রভৃতি নানা বিছ্যায় ক্লফমোহন নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইয়া বিছ্যোৎসাহী সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সাতটি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্ল তাঁহাকে এলফিন্টোনের ভারতীয় ইতিহাস উপহার পাঠাইয়াছিলেন। হিন্দুর ষড়্দর্শন আলোচনায় তাঁহার অসামাক্ত পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি অনেক সংস্কৃত পুস্তকের যে সকল ইংরেজী টীকা প্রণয়ন করেন, তাহাতেও তাঁহার বিস্থাব্দি সর্বাঞ্জ স্থারচিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ এটাবে তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হইতে অনারেরি "ডক্টর অব্ল'' উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৮৫ बृष्टीत्स गर्छन्यक देशांक नि. चारे, रे, डेनाधि बाता चनक्र करतन। रेनि সাধারণের হিতকর বছকার্য্যে সংলিগু ছিলেন। ১৮৫১ পুঁটান্দ হইতে ইনি ব্রিটিশ ইপ্রিয়ান এসোসিরেসনের সদস্থপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেধুন সোসাইটি নামা বিছৎ-সভায়ও ইনি বছকাল সহকারি সভাপতিরূপে কার্ব্য করিয়াছিলেন। ইনি বছকাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটির স্বাধীনচেতা, কার্য্যতৎপর ও হিতসাধক সদস্তরূপে কার্য্য করির। আসিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বধন কর্তৃপক্ষের কার্য্যপ্রণালী ইঁহার অস্ত্র হয়, তথন কুত্র মনে ইনি খীয় পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শেষ বছসে ইনি জ্ঞানচর্চারই একাস্ত অনুরাগ হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টান্দের ১১ই নে ৭২ বংসর ব্রুসে কৃষ্ণমোহন প্রলোক গমন করেন। হিন্দু কলেক্ষের যে সকল ছাত্র এতদেশের মুখপত্রস্বরূপ হইয়াছিলেন, কৃষ্ণমোহন তাঁহাদের অঞ্চতম এবং প্রধানতম। ইংরেজি, বাজালা ও সংস্কৃত - জিবিধ বিভার প্রচারে ইনি দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫০ অব্দে "দংবাদ-মুধাংশু" পত্রের সম্পাদকতা করিয়া, ইনি হিন্দু সম্পাদকদিগের সহিত প্রতিহন্দিত। করিতে কুটিত হন নাই। জননী জন্মভমি ও মাতা বালালা ভাষার ইনি অনেক হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার বিজ্ঞাকল্পক্রম বস্তুতই কল্পজনের স্থায় ফল প্রদান করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে कुछ साहन बाकीयन बुहुन्नि विनाम श्रीक्ष हरेग्राहिलन।





#### স্বৰ্গীয় তারানাথ তৰ্কবাচম্পতি।

ভারানাথ ১৮১২ খৃঃ আব্দে বর্জমান জেলার কালনা মহকুমায় কালনা সহরের অন্ত:পাতী অভিকা প্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কালিদাস সার্কভৌম প্রাসিদ্ধ পঞ্জিলোক তিনি আধুনিকনিয়মামূদারে অকারাদিক্রমে একথানি সংস্কৃত অভিধান এবং "ঋণদান" নামক একথানি সংস্কৃত গ্রন্থের ওংগয়ন করেন। তারানাথের পুর্বপুরুষগণ সকলেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; পিতামহ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত এবং প্রপিতামহ মুকুলরাম তর্কবাগীশ শাল্পচর্চায় অসামাস্ত প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়া অনেক ভূসম্পত্তির অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পুর্ববন্দ হইতে আসিয়া, পশ্চিমবলে বসবাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহারা "বাঙ্গাল ভটাচার্য্য" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তারানাথ অতি জন্প বরসেই প্রায় সর্ধশান্তে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ব্যাকরণাদি-ঘটত শব্দশাস্ত্রে প্রকৃতই অন্বিতীয় হইরাছিলেন। জ্যোতিষ, স্থায় ও স্থতিশাস্ত্রেও তাঁহাকে বন্ধদেশের প্রায় কোন পণ্ডিতই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার পাঠাহরাগ এত প্রবল ছিল বে. তিনি অনেক সময়েই পুতক পড়িতে পড়িতে পথ অতিবাহিত করিতেন। পাছে এইরূপ ত্রার অবস্থার তিনি গাড়ী চাপা পড়েন, এক্স বিভাসাগর প্রভৃতি অনুদ্বর্গ জনেক সময়ে চিন্তাহিত হইতেন। তারানাথ কাশীতে যাইরা হতুমান-ঘাটস্থ বিশ্বরূপ স্বামীর নিকটে বেলাক্ত এবং পাণিনি পাঠ করেন: এবং বৃদ্ধ বয়দে যথন ঋণজালে আকৃষ্ঠ নিমজ্জমান হইরাছিলেন, তথনও মাসিক ১৬১ টাকা বেতন দিতে স্বীকার করিরা জনৈক বেদবিং হিল্মস্থানী ব্রাহ্মণের নিকটে সামবেদ অধ্যয়ন করেন। তিনি কাশীর অনেক পণ্ডিতকে তর্কে পরান্ত করিরাছিলেন এবং বাঙ্গালি জাতি যে শাস্ত্র-জ্ঞানে স্থপগুড়ে, গর্কের সহিত এই কথার প্রচার করিতে করিতে বছ প্রমাণ উপস্থিত করিতেন। তিনি সভায়লে উপনীত হইলে, অতি অর সংখ্যক পশ্তিতই সাহস করিরা তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিতেন। তারানাথ হিন্দুস্থানী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা, এই তিন ভাষাতেই বিশুদ্ধতাব্নকা করিয়া এরূপ ক্রুত কথা কহিতে পারিতেন যে, এই তিনের কোন্টি তাঁহার মাতৃভাষা, তাহা বিদেশীয় লোকের পকে নির্ণয় করা শব্দ হইত। ১৮৪৫ খু: অব্দের ২৩শে জাতুরারি তারানাথ সংস্কৃত কলেজে, ৯০ টাকা বেতনে, অধ্যাপক নিবুক্ত হন। এই পদে তাঁহার বেতন ক্রমে ১৫০ টাকা পর্যান্ত হইরাছিল। তথন সংস্কৃত কলেক্সের কোন অধ্যাপকই ১৫• ্টাকার অধিক বেতন পাইতেন না। তারানাথ ১৮৭৪ অব্দে পেনস্ন লইয়া, ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। প্রথম বয়সে তারানাথ অনেকগুলি ব্যবসারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ অধিকা গ্রামে একথানি কাপড়ের দোকান খুলিয়াছিলেন, এই ব্যবসায়ে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতি হওয়াতেও তিনি দমিয়া যান নাই। তিনি কালনার স্বর্ণালভারের ব্যবদায় করিয়াছিলেন, বীরভূম জেলার দিউড়ীতে একখানি কাপড়ের দোকান প্রতিষ্ঠিত করিরা ডখার ধাস্ত ও ইক্ষুর চাবও আরম্ভ করিরাছিলেন। পশ্তিত তারানাথ ভর্কবাচম্পতি ইংরেজি জানিতেন না। কিন্ত অধিতীয় সংস্কৃত পশ্তিত হইরাও, তিনি অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যেরূপ উদারতা ও পাশ্চাতা সংস্কারের পরিচর দিতেন, তাহা দেখিয়া, বড় বড় ইংরেজিবিং বিখান্দিগকেও বিশ্বিত এবং মুগ্ধ হইতে হইত। "বাণিজ্যে বদতে লক্ষ্মীন্তদৰ্দ্ধং ক্ষমিকশ্মণি" এই নীতি-কথা তাঁহার মূথে সর্ব্বদাই শ্রুত হইত। পশ্তিত ত্রাহ্মণের পক্ষেও যে, ব্যবসায় বাণিক্স নিষ্ক্র নহে, সদাচাররক্ষাপুর্ব্বকও বে, ব্যবসায় বাণিক্স করা চলে, তাহা তিনি প্রকৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দারাই প্রতিপন্ন করিতেন। বাণিক্ষা ব্যবসায় ব্যতিরেকে বাকালী কোনকালে উন্নতি করিতে পারিবেন না, এই বিশ্বাস তর্কবাচম্পতির বিশুদ্ধ ও জ্ঞানালোকিত হৃদয়ে প্রবল ছিল। তিনি পরকে পথ দেখাইবার জন্ম নিজে ব্যবদায় বাণিক্স করিতেন। প্রভূত ক্ষতি হইলেও, ভিনি এ কর্ত্তব্য হইতে নিবৃত্ত হুইতে পারিতেন না। পাশ্চাত্য দাহুদ ও ব্যবদায়-বৃদ্ধি তারানাথের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সহিষ্ণুতাধীরতায়ও তিনি অকুষ্ঠিত ছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে লক্ষাধিক টাকা নই হইলেও তিনি হতবৃদ্ধি বা হতাশ হন নাই। অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকার শাল, রুমাল কীটোদরে দিয়াও তিনি দিশাহার। হন নাই। তিনি কুদ্র ব্যবসায়ে তৃপ্ত হইতেন না, যথন যে াবসায়ে হাত দিতেন, ভাহাই বিস্তুত মাত্রায় চালাইতেন। প্রথম বয়দে তিনি একবার কালনায় চাউলের কারবার করিয়াছিলেন। তাঁহার গোলার ২০০ ঢেকী দিবারাত্র চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ঢেকীর শব্দে প্রতিবেশীদিগকে অন্থির হইতে হইয়াছিল। তীক্ষ বৃদ্ধির গুণে তারানাথ সকল ব্যবসায়ের রহস্ত হাদ্যক্ষম করিতে পারিতেন। তাঁহার ভাষ মণিরহস্তবিং বিরল। হারা, পানা প্রভৃতির দোষও তিনি দেথিবামাত্র বৃথিতে পারিতেন। কর্মাচারী ও পরিচালকদিগকে অতিবিখাস করিয়াই তিনি বঞ্চিত হইতেন ; কারবারেও এই জন্ম তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। তর্কবাচম্পতি বিভাসাগর মহাশবের বিধবা-বিবাহ মতে সমর্থন করিয়া তর্কবৃদ্ধে অনেক পতিতকে পরাক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিত্যাসাগরের বছবিবাহ নিষেধ প্রস্তাবে তিনি প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবিধ এবং ছব্রহ সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্কৃত্রণে ও ব্যাখ্যায় ডিনি অভিতীয় ছিলেন। ১৯২৬ সংবতে তর্কবাচস্পতি ধাতৃরপাদর্শের সংকলন করেন। ইছার কিছু পূর্ব্বে সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরলা নামী টীকা রচনা করিয়া, তিনি সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার, কাদম্বরী, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিতির, মহাবীর চরিত প্রভৃতি কাব্য নাটকের ইহাঁর রচিত টীকা এখনও বিখ্যাত। ১৮৭৫ খৃঃ মদে তারানাথ রাজপ্রশাস্তি রচনা করেন। তৎপরে 'তুলাদান পদ্ধতি' ও 'গয়া-শ্রাদ্ধাদি-পদ্ধতি' নামক অপর ছুইখানি পুস্তক সংস্কৃতে রচনা করেন। বাচম্পত্যাভিধান রচনার পুর্ব্বে তারানাথ শব্দভোম-মহানিধি নামক অভিধানের সংকলন করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম কীর্ত্তি 'বাচম্পত্যাভিধান' ১৮৭৪ খ্র: আবদ ক্ষ্টিত হয়। এই অসামায় কার্ব্যের জয় তিনি গ্রণ্মেটের শিক্ষাবিভাগ ছইতে অর্থসাহায্য পাইয়াছিলেন। এই পুত্তকের যশঃসৌরভ সমক্ত সভালগতে বিভূত হইয়া প্ডিরাছিল। চীন, জাপান, অন্ধদেশ হইতেও সংস্কৃতাধ্যয়নের জন্ত তাঁহার নিকট ছাত্রমগুলী উপস্থিত হুইত। ১৮৮৫ অব্যের ২৩শে জুন অপরায়ু তিনটার সময় তারানাথ স্বর্গারোচণ করেন।



#### স্বর্গীয় প্রদন্ধকুমার ঠাকুর, দি, এদ, আই।

चर्जीय अमसक्यात ठीकृत ১৮०० थृष्टीत्म कनिकाजात जग-शर्ग करतन। रेटाँत भिजा গোপীনাথ ঠাকুর তৎকালে একজন শ্রেষ্ঠ দান-বীর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। হিন্দু-কলেজ ভাপন-সময়ে তিনি প্রচুর অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার প্রথমত**:** সেরবরণ সাহেবের বিভালয়ে পাঠ করেন, এবং হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর তথায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া, পৈতৃক বিষয়কর্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার জমিদারীর আয় বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু কয়েকটি মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়া, তিনি বুঝিলেন যে, বাবহারা-জীবগণ ধনিসম্ভানদিগের নিকট হইতে, মামলা মোকদমা উপলক্ষে, বহু অর্থগ্রহণ করিয়াও আশানুরপ কার্য্য করেন না। এই জন্ম বিপুল আয় সত্ত্বেও তিনি নিজের মোকদমা নিজে চালাইবার সংকল্প করিয়া, আইন পাঠ করেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন। ওকালতি ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়। সদর আদালতের সরকারী উকীল মি: বেলী অবদর গ্রহণ করিলে, ইনি তৎপদে অতিষ্ঠিত হন। ইতিপূর্ব্বে নীলের ব্যবদা, এবং তৈলের মিল চালাইয়া, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ওকালতি ব্যবসায়ে, এরপ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন যে, তদ্বারা পূর্ব ক্ষতি সমন্ত পূরণ হয়, অধিকন্ত তাঁহার সম্পত্তিও যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। তিনি হিন্দু কলেজের পৃষ্ঠপোষক, ও অভ্যতম পরিচালক ছিলেন। কলিকাতা ইউনিভারসিটি স্থাপিত হইলে, তিনি তাহার ফেলো নির্মাচিত হন। এতদ্বাতীত তিনি মেয়ো হাসপাতালের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যায়ে মূলাযোড়ে সংস্কৃত বিস্থালয় স্থাপন করেন; পাঠাথিগণের অবস্থানের জন্ত এই বিভালয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। প্রসন্নকুমার বিচারপতি সার বার্ণেস পিকক সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া, দণ্ডবিধি আইনের সংশোধন করিয়াছিলেন। হিন্দুর মৃতদেহ কলে দাহ করা না হয়, এজন্ম তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইশ্লাছিলেন। প্রথমতঃ প্রসন্নকুমার সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্র জ্ঞানেক্রমোহন গৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাতে, তিনি প্রাচীন সমাজের প্রতি আস্থাবান হন এবং তাঁহার সমত জমিদারীর স্বত্ন তাঁহার প্রাতৃপুত্র মহারাজ যতীক্রমোহন ঠাকুরকে প্রদান করেন। বড়লাট লর্ড ডালহাউদি ব্যবস্থাপক-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রসন্নকুমারকে তাহার সদস্থ-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ এটিান্দে প্রসন্নকুমার সি, এস, আই, উপাধি প্রাপ্ত হন। লর্ড বেণ্টিক্ষের সময়ে সতীদাহের নিবারণ জন্ম রামমোহন রায় যে চেষ্টা করেন, তাহার প্রতিকৃলে দেশীয় সমাজপতি ও পণ্ডিতগণ বিলাতে আবেদন প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রসন্ধ্যারের বিশেষ চেষ্টান্ন সেই আবেদন অগ্রাহ্ন হইরাছিল। প্রসন্ধ্যার তাঁহার দরিত্র প্রজাবর্গকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন; তিনি বদাস্ভতার জন্মই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মূলাবোড়ের সংস্কৃত কলেজে বছসংখ্যক ছাত্রের জন্ত তিনি বৃদ্ধি নির্দারিত করিরা গিরাছেন। হিন্দু ব্যবহারণায়ে শিক্ষিত সম্প্রণার অন্তর্মা ও উৎসাই বৃদ্ধি করিবার অন্ত, তিনি মধাদি প্রদীত স্থতি গ্রন্থের অন্তর্মার, প্রচার ও বিনামূল্যে বিতরণ করিরাছিলেন। ভারতীর বৃবক্দিগকে ব্যবস্থা-শার শিক্ষা দেওরার অন্ত, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালরের হত্তে তিন লক্ষ চাকা দান করিরা গিরাছেন। এই টাকার উপস্থতে প্রতিবংসর একজন আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইরা আসিতেছেন। ১৮৭০ খৃঃ অবদ হার্কুটি কাওরেল সাহেব সর্কপ্রথম আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রসরক্ষার ঠাকুরের প্রকাগার একটি দেখিবার জিনিষ ছিল, দেই সময়ে কলিকাতার এরুপ প্রকাগারের সংখ্যা অতি অন্তর ছিল; ইহাতে বহুসংখ্যক ছ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইরাছিল। প্রসরক্ষারের বিশেষ চেষ্টার বৃটিশইভিয়ান এসোসিরেশন প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। কলিকাতা বিশ্ববিভালরের সিনেট হাউসের হারদেশে প্রসরক্ষারের প্রপ্রবংস্থিত আছে।

# স্বর্গীর হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হরিশ্চন্দ্র মুথোপাধ্যায় ভবানীপুরের একটি কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র। তাঁহার পিতার ৭টি স্ত্রী ছিলেন, ইহাঁদের মধ্যে সর্কাকনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্র ১৮২৪ থ্: অবেদ ভবানীপুর জপ্তবাবুর বাজারের সন্ধিহিত স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় কয়েক বৎসর হরিশচক্স "ইউনিয়ান স্থল" নামক বিভালয়ে পাঠ করেন: কিন্তু দারিদ্রা বশতঃ অন্নকালের মধ্যেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। তিনি টলো এণ্ড কোম্পানির নিলামের আফিলে ১০১ টাকা মাহিয়ানায় একটি কর্ম গ্রহণ করেন। পরে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া. ইনি কর্ণেল চ্যাম্পেনির অধীনে কলিকাতার মিলিটারী অডিটার জেনেরেলের আফিলে ২৫১ টাকা মাসিক মাহিয়ানায় কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া. তিনি ক্রমে উন্নতি লাভ করেন; মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁছার বেতন ৪০০ টাকা হইয়াছিল। এই কার্য্য করিয়া তাঁহার প্রচুর অবসর থাকিত, অবসরকালের তিলমাত্রও তিনি নষ্ট করিতেন না; ইতিহাস, আইন এবং রাজনৈতিক গ্রন্থাদি পাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সকল বিষয়ে বুৎপত্তিলাভ করিয়া তিনি শেষে সাহিত্যের বিশেষ চর্চচা করিয়াছিলেন। তিনি গিবনক্ত 'রোমান সামাজ্যের উত্থান ও পতন' নামক গ্রন্থ ও অদ্বিতীয় জর্মণ দার্শনিক 'কান্তের' দর্শন হইতে অনেকাংশ মুখে মুখে আবুত্তি করিতে পারিতেন: তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসামান্ত ছিল। "হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার" নামক পত্রিকার ইনি প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খু: অন্দে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে. ইনি তাহাতে কতিপন্ন সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। অনস্তর ইনি স্কুপ্রসিদ্ধ "হিন্দু প্যাট্রিট" পত্রিকার প্রচার করেন। এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা তাঁহার সময়ে ১৫০ জনের অধিক হয় নাই, স্নতরাং ইহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতিই হইয়াছিল। "হিন্দু প্যাট্রিট" পরি-চালনার জ্বন্ত হরিশ্চক্রকে তাঁহার স্বীয় আয় হইতে মাসিক ১০০১ টাকার অধিক ক্ষতি সহ করিতে হইত। কয়েক বংসর পরে হরিশ্চন্দ্র এই পঞ্জিকার স্বত্ব তাঁহার ভ্রাতা হারাণচন্দ্রকে প্রদান করেন। হিন্দুপ্যাটিরট হরিশ্চক্র কর্ত্তক এরপ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পাদিত হইত যে, উচ্চ রাজকর্মচারিগণ দর্মদাই এই পত্রিকার মতামত অতিশয় এদার সহিত গ্রহণ করিতেন। ১৮৫১ খঃ অবেদ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রথম স্থাপিত হয়; তৎপরবর্ত্তী বংসরে হরিশ্চক্র এই সভার যোগ দান করেন এবং এই সভার শ্রীরদ্ধিকরে বিবিধ উপার উদ্ধাবন করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত ইহার আন্তুকুল্য করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এদো-সিরেসন' তাঁহার প্রতি কি প্রকার অমুরাগী ছিলেন, তাহা একটি বিষয় হইতে জানা যায় ;— নীলকর সাহেবেরা কুৎসা প্রচারের অভিযোগে দেওরানী আদালত হইতে ডিগ্রি পাইয়া ছিরশ্চন্তের ভবানীপুরের বাটী ক্রোক করেন; বুটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনই এই সময়ে অর্থ थ्रमान कतित्रा इति भारत्यत वांगे छिकिमादात रुष्ठ रहेर्छ मुक करतन । निर्शाहिविद्यारहत्र

সময়ে হরিশ্চল্র নিজের হিন্দু প্যাটরিয়টে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। বালালীরা যে এই विद्यारहत महिल कोन श्रकाद मःशृष्टे हिलान ना, लाहा धरे मकन श्रवद्य चिल छे९क्टे ভাবে প্রতিপন্ন হইন্নাছিল। এই বিদ্রোহের অবসানে গভর্ণনেন্টের পক্ষে কিরূপ নীতি व्यवनवनीव, এই সকল সারগর্ভ প্রবদ্ধে হরিশ্চক্র তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধ লর্ড ক্যানিংএর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলি তাঁহাকে খ্যাতির চরমশিথরে আসীন করিয়াছিল। নীলকর সাহেবদের সহিত যথন দেশীয় প্রজাগণের কল্ছ হয়, তথন ইনি দেশীয় পক্ষ এরপ অথগুনীয় যক্তি সহকারে সমর্থন করিয়া-ছিলেন যে, নীলকরগণ কিছুতেই তাঁহার যুক্তি তর্কের থগুন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সপ্তাহে সপ্তাহে হিন্দু প্যাট্রিয়টে হরিশ্চন্দ্রের লেখনী-নিঃস্থত উৎপীড়নের করুণ-কাহিনী প্রকাশিত হইত: সেই চিত্রগুলি এরপ জীবস্ত ছিল যে. নীলদর্পণের মতই তাহা বঙ্গীয় সমাজকে ক্ষোভ ও অন্তায় দমনের জ্ঞলন্ত ইচ্ছায় প্রণোদিত করিয়াছিল। নীলকর সাহেগ-গণ সমবেত হইয়া হরিশ্চক্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন: এংলো-ইভিয়ান পজিকাগুলি হরিশ্চক্রকে বিধ্বস্ত করিবার জন্ম বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু হরিশ্চক্র একাই এক শতের স্থায় এই সনয়ে নিপীড়িত প্রজাগণের জন্ম অটলভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন: তাহাদের আবেদনপত্রগুলি তিনি নিজে লিথিয়া দিতেন, এবং শ্বয়ং মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ইট্টবিগুয়া কোম্পানির সনন্দ পুনরায় বাহাল করিবার সময়ে পার্লিয়ামেন্টে যে প্রাসিদ্ধ আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়ু, তাধা হরিশ্চক্রেরই লেখনী-প্রস্থত। ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার মত বাদ্ধসমাজের অন্তুক্ল ছিল, ভবানীপুর বাদ্ধমন্দির প্রধানতঃ তাঁহার উত্মোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কৃষ্টিদ্ রমাপ্রদাদ রায়, স্কৃষ্টিদ শস্কুনাথ পণ্ডিত, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বন্ধুবর্গ হরি চন্দ্রের অন্তর্ভিত সর্ব্ধ কার্য্যে সাহায্য করিতেন। মিঃ এফ, এইচ, ক্রীন সাহেব লিথিয়াছেন, "হরিশ্চক্র যদিও অললাল জীবিত ছিলেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসাময়িক অক্স োন ব্যক্তি তাহা করিতে পারেন নাই।" ১৮৬১ থৃঃ অব্দের ১৪ই জুন ৩৭ বৎসর বয়সে ক্ষয়কাশ রোগে হরিশ্চক্রের মৃত্যু হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার এই কাল ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার অকালমৃত্যুতে এতদেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই গভীর শোকসাগরে নিমগ্র হইয়াছিলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ১০৫০০১ টাকা তদীয় স্মৃতি-রক্ষার জন্ম সংগ্রহ করিয়া, তত্ত্বারা হরিশ্চন্তের বিধবা পত্নীকে আমরণ একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া-ছিলেন। হরিশ্চক্রের স্থৃতি রক্ষার্থ কালীঘাট রসারোডের পশ্চিমে, "হরিশচক্র রোড" নামক একটি প্রশস্ত রাস্তা খোলা হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র অতি গুরবস্থা হইতে কেবল অক্লাস্ত যক্ষ ও অধ্যবসায়ে নিজে উল্লতির চর্ম সীমায় উপনীত হইয়া, সাধারণের গভীর শ্রহ্মার পাত হইয়াছিলেন।



#### স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ।

১৯১৫ খুগ্রন্দের অক্টোবর মানে অর্থাৎ ১২২১ সালের আখিন মাসে রামগোপাল ঘোষ কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইই র পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘেষ হুগলী জেলায় প্রসিদ্ধ তিবেণী-তীর্থের স্রিহিত ও সংস্ঠ বাঘাটী গ্রামের অবিবাসী ছিলেন। ক্লিকাভার চীনাবাজারে তাঁহার কাপড়ের দোকান ছিল। রানগোপাল শৈশবে হিন্দু-কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইনি স্থবিখ্যাত ভিরোজিও সাহেবের ছাত্র ছিলেন। ১৮০০ খুষ্টাব্দে রামগোপাল ডেভিড হেয়ার সাহেত্বের সাহায়ে ক্লিকারার কোন বণিকের কার্যালয়ে সহকারীর পদ করেন। িন্তু তিনি শীঘুই ব্যবসায় সংহায়ো স্বীয় অবস্থার উন্নতিসাধন করেন। প্রথমত: একজন ইংরেজের অংশীদার-সরূপে কারবার চালাইয়া, পরে নিজেই "আর, জি, ঘোষ এও কোং" নামে কলিকাতায় এক কারবার থুলিলেন। এই কারবারের শাথা ব্রহ্মণাজ্যের আকাষের ও রেকুন নগরে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যবসায় দারা তিনি প্রভূত অর্থ অর্জন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বেশহিতকর নানারপ অনুষ্ঠানে গোগ বেন। ১৮০৯ খুষ্ট:ছে ''জ্ঞানাম্মেণ'' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া, তাহার সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং তৎপরে "উইক্লি স্পেক্টেটার" নামক একথানি ইংরেজী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, বন্ধ প্যারীচাঁন মিত্রের হস্তে তাহার সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। দেশের শিক্ষাবিস্তার পক্ষে ডেভিড ্ংেয়ার প্রভৃতি সদাশয় লোকে যে অক্লাস্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, রামগোপাল তাহাতে প্রাণপণে পোষকতা করিয়াছিলেন। তিনি ডেভিড হেয়ারের দক্ষিণ হস্ত বলিয়া পারচিত ছিলেন। তিনি ছাত্রণিগকে পুরস্কার ও নানাপ্রকার অর্থদাহায় ছারা উৎসাহিত করিতেন। এখানকার মেডিক্যাল কলেজে পাঠ দাঙ্গ করিয়া, যথন চারিটি ছাত্র বিলাতে গিয়া ভাঁছাদের শিক্ষা দম্পূর্ণ করিতে উন্নত হন,—তথন বিলাত-যাত্রার জন্ম যে প্রকার সামাজিক নিগ্রহ স্থ করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। পাছে এই সকল উৎপাতে বিলাত্যাত্রীদের মন টলিয়া যার, এই আশকায় রামগোপাল একরাত্রি ছাত্রদের দঙ্গে জাহাজে বাস করিয়া, তাহাদিগকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বেথুন-সূল প্রতিষ্ঠিত হইলে, রামগোপাল স্বয়ং তাঁহার কন্তাকে তথায় ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, স্বীশিক্ষাবিতারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন সাধারণের হিতকর কার্য্যে রামগোপাল অগ্রণী ছিলেন। ব্রিটিণ ইণ্ডিয়ান এদোসিয়েশনের সভ্যরূপে তিনি দেশীয় লোকের উন্নতিকলে আন্তরিক সহামুভূতি প্রদর্শন ও সাহায্যদান করিয়া গিয়াছেন। বুটিশ ইভিয়ান এসোদিয়েশনের প্রধান পদে থাকিয়া, তিনিই বে, সভার সঞ্জীবতা ও উপযোগিতার বৃদ্ধি পক্ষে অএণী হইয়াছিলেন, তাহা এখনও সর্কবাদিনমতে ও সর্কজন-বিদিত। দেশীরগণের সিভিল সার্ভিশে ও বাবহাপক সভার প্রবেশ পথ মুক্ত ও বিস্তুত করিবার জন্ম, তিনি অনেক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন— তাঁহার অসামান্ত বক্তৃতাপ্রভায় শ্রোভূবর্গ মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার বক্ততা সম্বন্ধে বিলাতের 'টাইম্ন' পতিকা লিখিয়াছিলেন, "এই বক্তভা

বাগ্মিতার আদর্শবরূপ।" এই টাইমুগই রামগোপালকে "বলের ডিমস্থিনীন" পদে প্রতিষ্ঠিত ক্রিরাছিলেন। পার্লেমেন্টের বিখ্যাভ সভ্য উইলবারফোর্স কব ডেন প্রভৃতির সহবোগী জর্জ টম্বন এ বেশে আসিয়া বামগোপাবের শুণে মুগ্ধ হই রাছিবেন। বসিকরুঞ, পিয়ারীটাদ প্রাকৃতিকে লইয়া টম্বনের সাহায্যে, রামগোপাল যে সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই পরে রুটিশ ই গুরান এসোসিরেশনে পরিণত হইরাছিল। নিমতলার শ্মশানঘাট তুলিয়া দেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রামগোপাল যে বকুতা করিয়াছিলেন,—ওলবিতা, সারবতা এবং উদ্দীপনা প্রভৃতি গুণে উহা অসামান্ত শক্তির পরিচায়ক। চার্টারএক্ট, সার হেনরী হার্ডিঞ্লের স্থতিচিত্ত, লর্ড ক্যানিংএর শাসন প্রশালী প্রভৃতিসম্বন্ধে তাঁহার বক্ততাগুলিও একান্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সরকার বাহাছর রামগোপাল ঘোষকে স্থলকজ কোর্টের দিতীয় জজের পদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছক হইমাছিলেন, কিন্তু রামগোপাল ধ্যুত্তাদ পূর্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৪ খুঠান্দ পর্যান্ত রামগোপাল ছোটলাটের ব্যবস্থাপ হ-সভার সদক্ষ ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি কলিকাতা-ইউনিভার্দিটির ফেলো, কবৈতনিক ম্যাজিষ্টেট, পুলিদ-কমিটর সদস্ম. (১৮৪৯ খঃ) লগুন ও পাারী-প্রদর্শনীর ভারতীর শিল্পজাত-সংগ্রহিণী সমিতির সদক্ষ, চেম্বার অব কমার্শের সদক্ষ প্রভৃতি বিবিধ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, দেশের হিতকর নানা কার্য্য করিরা গিরাছেন। ১৮৬৮ থঃ অব্দের জাহুদারী মাসে রামগোপাল ঘোষ দেহত্যাগ করেন—তাঁহার সমরে তাঁহার স্থার বাগ্মী ভারতবর্ষে কেছ ছিলেন না। বাঁহারা দেশের নেতা ছিলেন, ইনি তাঁহাদের প্রধানতম হইয়া দেশসেবার জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। রামগোপালের ক্লায় স্বাধীনচেতা রাজভক্ত অরই দেখিতে পাওয়া যায়। বড লাট লর্ড দ্যালহোদী ষধন দেশীয় বিচারকদিগের দেওমানী ফোঞ্চদারী অধিকার বিস্তৃত করিবার জ্বস্তু, जिन्ही नुजन काहन वाहान करतन, जयन এ मिएनत हेजरताशीय ममाक अस्कराद्ध किश हहेब्रा-ছিলেন। ১৮৪৯ অব্দে এই জন্ম বঙ্গ তুমুল বাদ প্রতিবাদে কম্পিত হইরাছিল। দেশীয় লোকের গুভকর বলিয়া, এই তিনটা আইন, অত্তত্য বৃটিশ-সমাজে "ব্লাক একট" বা "কুঞ-বিধান' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। আফরিকার ক্লফ কাফরিদিগের দাসভ্যুক্তি বিষয়ক বিধানগুলি "ক্লফবিধান" বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল; তাই কলিকাতার খেতকায় বঙ্গ-শক্রা. এ দেশের লোককে কাফরির দলে ফেলিবার জন্ম, ভালেহোসীর তিন আইনকে "ক্লঞ্চবিধান" বলিয়া পরিচিত করিতে চাহিয়াছিলেন। আইনতায়ে বাধা দিবার হল খেত-সমাজ যাতা করেন নাই, এরপ কাল নাই। কিন্তু এক রামগোপালই প্রবল খেত-সমাজকে যুক্তিবাণে জরজর করিয়া একেবারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ভাালহোঁসীর তিন আইনের পথও মক্ত হটয়া-ছিল। মূলেফ, সব জ্বজ্ব ও ডেপুটী মাজিপ্টরদিগের অধিকার বিশ্বত হইরাছিল। এই আজোলে "এগ্রিলটিকলচরাল" দোসাইটা বা উদ্ভিক্ষ সভার ইংরেজ সভোরা ১৮৫০ অক্ষের জাতুয়ারি মাসে সভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদ হইতে, রামগোপালকে অবকৃত করেন। রামগোপালের ছার খনেশভক বিরশ ; তাঁহার ভার মাতৃতকত একাত হল ভ।



### স্বৰ্গীর কৃষ্ণদাস পাল।

ক্রফদাস ১৮৩৮ পুটান্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতার কাঁসারিপাড়া নামক পল্লীর এক প্রাসিদ্ধ তিলিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ স্বরূপচন্দ্র পাল ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রচর ধনার্চ্চন করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্থারে একান্ত মুক্তহন্ত ছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে কিছুমাত্র সঙ্গতি রাধিয়া যাইতে পারেন নাই। স্নতরাং ক্লফদাদের পিতা ঈখরচক্ত পালকে সামান্ত স্তার ব্যবসামে কটে স্টে পরিবারপালন করিতে হইত। রুঞ্চাস প্রথমে শুরুমহাশরের পাঠশালে বিস্থারম্ভ করিয়া, গৌরমোহন আটোর ওরিয়েণ্টাল দেমিনারি নামক বিস্থালয়ে বিস্থালাভ করেন। অনন্তর কিছুদিন এক পাদরি সাহেবের কাছে অল্লদিন ইংরেজি শিথিয়া, ১৮৫৪ খুপ্তাব্দে ন্তন মেটপণিটান কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তথায় স্থাপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডগনের অধ্যাপনাগুণে ইংরেজি ভাষার ও ইংরেজি সাহিত্যে যথেষ্ঠ শিক্ষালাভ করেন। এই সময় হইতে ইনি কলিকাতা পত্নিক লাইত্রেরী নামক পুস্কলালয়ে বিবিধ সদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিস্থা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি করেন। এই সময় হইতেই তিনি নানাবিধ মাসিক ও সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকার প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস ১৫০-টাকা বেতনে ব্রিটিশ ইপ্তিয়ান এসোসিয়োলনের সহকারি-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য তিনি এরপ দক্ষতাসহকারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, অর সমরের মধ্যে রুঞ্চদাস ব্রিটিশ ইপ্তিয়ান এসোসিয়েশনের দেক্রেটারি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আদ্দীবন ৩৫ • ্ টাকা মাদিক বেতনে সভার একরূপ অধ্যক্ষতাই করিয়া গিয়াছেন। "হিন্দুপেটি য়ট" পত্রিকা-সম্পাদনের জন্তুই ক্রঞ্দাস পালের প্রতিষ্ঠা পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইরাছিল। ১৮৬১ খুটান্দে হরিশ্চক্র মুখোপাধ্যারের মৃত্যু হইলে, এই পত্রিকা স্বর্গীর কালীপ্রদর সিংহ মহোদরের হাতে আদিয়া পড়ে। কিন্ত তিনি শেষে বিভাশাগর মহাশয়কে হিন্দুপেট্যট প্রদান করেন। বিভাগাগর মহাশরই কুঞ্চনাস পালকে সম্পাদকতে ব্রতী করেন। অল সময়ের মধ্যে কুঞ্চনাসই এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হইরাছিশেন এবং স্বাস্থীবন এই পত্রিকার উন্নতিকরে স্থানের শ্রমন্বীকার করিয়াছিলেন। ক্লফদাস পাল অনেক সময়ে গবর্ণমেন্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন। কিন্ত তাঁহার প্রতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল,—এখন এতদ্দেশের প্রায় কোন পত্র-সম্পাদকের প্রতি তাঁহাদের সেরপ শ্রহা বা আন্থা দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই বে. ক্লফ্সাস কোন রাজপুরুষের প্রতি মন্দ অভিসন্ধির আরোপ না করিয়া, তৎক্বতকার্য্যের অভি ধীরভাবে আলোচনা করিতেন—তাঁহার লেথায় আদৌ বিরাগ বিছেবের কোন চিক্ত খাকিত না। এজন্ত গ্রন্মেন্টের কার্য্যে প্রতিবাদ করিয়াণ, তিনি রাজকর্মচারীদের প্রীতি-পাত্র ও বিখাসভালন হইয়াছিলেন। বরদারাজোর ভূতপূর্ব রালা মলংরগাওর রাজাচাৃতি উপলক্ষে, ইনি অতি ধীরভাবে বড় লাট লর্ড নর্থব্রকের কার্যো প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। নর্থক্রক বে কমিশনের হল্তে মলহররাওর বিচার-ভার দিয়াছিলেন, সেই কমিশনের রাজা ও

রাজমন্ত্রী প্রভৃতি দেশীর সভাদিগের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্ম না করিয়া, লর্ড নর্থব্রক বখন রুটিশ সভাদিগের অপ্ৰিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন, তথন ক্লফ্ষণাস ধীরভাবে কিন্তু সময়োচিত তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিতে কুন্তিত হন নাই। ১৮৭৮ অব্দে যথন লও লিটন বাললা, হিন্দি প্রভৃতি দেশীয় ভাষার লিখিত সংবাদপত্ত্রের স্বাধীনতা নষ্ট করিবার জন্ম, প্রেস-একট বাহাল করেন, তখন কৃষ্ণদাস অতি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে সার ব্রব্ধ ক্যান্থেলের গুণীত একান্ত দ্বিত স্বায়ন্তশাসনের পাগুলিপি বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইলে. ইনি ভাহার ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। লর্ড লর্থক্রক পাগুলিপি অন্যাঞ্ছ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্যোর মধ্যেই বিনয় অথচ নিতীকতা রাজ-ভঙ্কি অথচ স্থদেশের কল্যাণ মিশ্রিত থাকিত। ১৮৭২ খুষ্টাব্দে ইনি ছোটলাটের বাবস্থাপক সভায় এবং ১৮৮৩ খুষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় অভিধিক্ত হন। উভয় স্থলেই তিনি স্বীয় যোগ্যতা, স্বাধীনতা ও ৰাগ্মিতার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খুটাকে রুফাদাস "রায় বাছাচর" উপাধি আথাতা হন এবং পরবন্ধী বংসর সি, আই, ই উপাধিরূপ ভূষণে ভূষিত হন। কুঞ্চনাস পালের অভাব বড় বিনয়মধুর ছিল, তিনি কথনই অধীরতা অসহিফুতার পরিচয় দিতেন না। ক্লফলাস ১৮৮৫ খুগান্দের ২৪শে জুলাই তারিথে বছমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। "ংত্রে ৰশসি তোরে চ নরাণাং পুণালক্ষণম্।' যশে কৃষ্ণদাস অমর। পুত্র রাধাচরণ ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত হইয়াছেন। পুত্র পিতার নাম রাথিতেছেন।



### স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮২৪ খঃ অব্দের ১৫ই, ফেব্রুয়ারী কলিকাতার উপকণ্ঠন্থ ওঁড়াপল্লীতে রাজেন্দ্রনালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জন্মেজয় মিত্র পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় স্থুপণ্ডিত ছিলেন। জন্মেজয়ের পিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি মোগল সম্রাটের অন্ধ্রাহে বংশামুক্রমিক রাজা উপাধি, ভিনশন অখারোহী সৈজের অধিনায়কত এবং দোয়ার পরগণার কোরা নামক স্থানে বিস্তৃত জমিদারী জায়গীর প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রলাল কলিকাতার একটি সামান্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিয়া ১৭৪০ সনে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৪১ সনে স্থপ্রসিদ্ধ দারকানাথ ঠাকুর ইহাঁকে বিলাতে লইয়া যাইবার প্রভাব করেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের পিতা এই প্রস্তাবে অদমত হইয়া ইহাঁকে মেডিকেন কলেন্দ্র হইতে ছাডাইয়া লন। তথন রাজেল্রলাল ওকালতী পরীক্ষার জন্ম পড়িতে আরম্ভ করেন। যে বংসর রাজেন্দ্রলাল ওকালতী পরীক্ষা দেন, সে বংসত্তের পরীক্ষার সমস্ত কাগজ অপভত হয়, ম্মুতরাং রাজেন্দ্রলালের কোনরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে নাই। বিরক্ত হইয়া ইনি ওকালতীর চেষ্টাও ত্যাগ করেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজের শিক্ষা ও আইনের অভিজ্ঞতা উত্তরকালে তাঁহার স্ক্রবিধ জ্ঞানচর্চায় বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছিল। ২২ বৎসর বয়সে ইনি এসিয়াটিক সোসা-ইটির এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন: এসিয়াটিক সোসাইটির বিস্তৃত পুস্তকাগারে ইনি ১৩ বংসর কাল অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে অনেক ভাষা তাঁহার আয়ন্ত হয় ; তিনি ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, ফরাসী, জর্মণ, সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী, উর্দ্দু ও উৎকল এই সকল ভাষার তুল্যরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, মাতৃভাষার জাঁহার প্রগাঢ় অমুরাগ ও অধিকার ছিল। আধুনিক সমরের কোন বাঙ্গালিই তাঁহার মত পাগুত্য লাভ ও ইংরেজী রচ-নাম খ্যাতিলাভ ক্রিতে পারেন নাই। ভাঁহার "বুদ্ধগন্না" "উড়িয়ার প্রাচীন তব্," "ইন্দো এরিয়ন" প্রাকৃতি গ্রন্থ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব রচনাকৌশলের উচ্ছল কীর্তিস্তম্ভ। পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতগণের নিকট এই সকল পুত্তক সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তিনি ৫০ থানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৫১ খঃ অবেদ ইনি "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক বাঙ্গালা মাদিকপত্ত প্রকাশ করেন। এই পত্তে তাঁহার যে পাণ্ডিতা পরিদৃষ্ট হয়, ভাষা গৌরবজনক। "বিবিধার্থ সংগ্রহের" পরে "রহন্ত সন্দর্ভ" নামক আর একথানি পত্রিক। রাজেন্দ্রলালের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাথানি পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইরাছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রাকৃতি-বিজ্ঞান, ভূগোল-বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে রাজেস্ত্রলাল যে সকল বালালা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এক সময়ে বঙ্গের সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার একাধিপত্য ছিল। ক্লফমোহন ও রাজেজ্রলালই বিশ্বাসাগরের পূর্বে, বঙ্গীয় সাহিত্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খুটান্দে অপ্রাপ্তবয়ত্ব অমিদারবর্ণের শিক্ষার জন্ম গভর্ণমেন্ট যে বিভালয় প্রতিষ্ঠা করেন, রাজেক্রলাল ভাহার অধ্যক্ষ পদে দিযুক্ত হন। বর্তমান বলীর . শমিদারবর্গের অনেকে

রাজা রাজেন্দ্রগালের শিষা। রাজেন্দ্রলাল কলিকাতা মিউনিসিগাল করপোরেশনের সদক্ষরপে অনেক লোকহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ এঃ অবেদ ইনি এসিরাটক সোসাইটির প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত হন। ব্রিটীশ ইভিয়ান এসোসিয়েশনের অভাবর হইতে ব্রাজেন্দ্রবাল চিরজীবন এই সভার জন্ম অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গ্রাছেন। ইনি করেক বংসর এই সভার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শেষে প্রেসিডেন্টের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পাশ্চাত্য লগতে এরূপ স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, বড় বড় ইউরোপীয় পঞ্জিতগণ সর্বাণা ইহাঁর সহিত নানারাপ ছটিল ঐতিহাসিক তত্তের আলোচনা করিবার জন্ম চিট্টিপত্র লিখিতেন: সেই সকল চিট্টিপত্র হইতে জানা যায়. তাঁছার মতামত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিশিষ্ট শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৫ খঃ কলে ক্লিকাতা ইউনিভার্সিটি ইহাঁকে "ডাকার অব ল" উপাধি প্রদান করিয়া ইহাঁর পাণ্ডিভার সম্মাননা করেন: ১৮৭৭ খুঃ অব্দে ইনি গভর্মেন্ট হইতে "রাম্ন বাহাত্র" উপাধি, ১৮৭৮ খুঃ অবে নি, আই, ই এবং তংগরে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এতবাতীত ইহার সাহিতাবটিত ও প্রস্কৃতত্ত্বসম্বন্ধীয় ক্তিত্বের পুরস্কারস্বরূপ গভর্গনেন্ট ইইাকে ৫০০, টাকার একটি মাণিক বৃত্তি প্রদান করেন। সেন্টাল টেক্টবুক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট স্বরূপ ইনি অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সহিত যে সকল হিতকর কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, ভজ্জ্ঞ ইনি গভর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষরূপ ধক্তবাদ প্রাপ্ত হন। ১৮৯১ সনের ২৬শে জুলাই ডাক্তার রান্ধা রাপ্তেমশাল প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর মৃত্যু উপলক্ষে যাবতীয় প্রাসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাঁর শোকার্য পরিবারকে সান্তনা প্রদান করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।



### স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বালালা ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাথ হুগলী জেলার জাগুলিয়া গ্রামে হেমচক্ত জ্মাগ্রহণ করেন। ঐ প্রামে মাতৃলালয়ে থাকিয়াই তিনি নয় বংসর পর্যান্ত পাঠশালায় অধ্যয়ন করেন। হেমচক্রের পিতার নাম কৈলাশচক্র বন্দ্যোপাধ্যার, এবং হেমচক্রই তাঁহার জোষ্ঠ পুত্র। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠশেষ হইলে, হেমচন্দ্র খীয় মাতামহের সহিত, কলিকাতায় আগমন করেন এবং থিদিরপুরে থাকিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন; তিনি তথায় জুনিয়ার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অনস্তর বর্ত্তমান নিয়মামুদারে এল, এ, বি, এ, পরীক্ষার রীতি প্রবর্ত্তিত হুইলে, হেমচক্র একই বৎসরে দিনিয়ার পরীক্ষা ও এল, এ, পরীক্ষা দিয়া, উভয়টিভেই বোগাতার সহিত উত্তীর্ণ এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তৃতীয় বার্ধিক শ্রেণীতে উঠিয়া ছুরবস্থা নিবন্ধন আর প্রেসিডেন্সি কলেঙ্গে পড়িতে পারিলেন না। তিনি মিলিটারি অডিটার জেনারেলের আফিসে ০০ টাকা বেতনের একটি কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন; এবং সেখানে থাকিয়াই বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনকতক কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়া পরে কলিকাতা ট্রেনিং ক্লে ৫০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। তৎপর বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অস্থায়ীভাবে কতক্দিনের জন্ম শ্রীবামপুর, হাবড়া, প্রভৃতি স্থানে মুন্দেফী করেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৮৬২ খুঠান্দের আগষ্ট মাদে তিনি কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতী আনমন্ত করেন। ওকালতিকালে ক্রমশঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পদার রদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তিনি হাইকোর্টের উকিল-সরকার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে এরপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, এক সময়ে তাঁহাকে হাইকোর্টের জন্মিতি দিবারও প্রস্তাব হইয়াছিল। শৈশবে হেমচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী মনোযোগ ও অমুরাগ সহকারে পাঠ করিতেন—তদবধি তিনি বন্ধ সাহিত্যের প্রতি আরুষ্ট হন। প্রথমতঃ "চিস্তাতরঙ্গি" নামক কবিতাপুত্তক লইয়া তিনি সাধারণের সমূথে উপস্থিত হন; "বীরবাচ্ কাব্য" **ইহার অ**ব্যবহিত পরে রচিত হয়। কিন্তু "কবিতাবলীতেই" তাঁহার থ্যাতি পরিক্<u>ট</u> হইয়া উঠে : অনস্তর "বুত্রসংহার কাব্য" দারা সেই যশ অদিতীয় হইয়া উঠে। সুধী সমা-শোচকর্নের মধ্যে অনেকে "বৃত্তসংহার" কাব্যকে মেঘনাদ্বধ কাব্য হইতেও উচ্চ আদন প্রদান করেন, অস্ততঃ বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা ও চরিত্রগুলির ঘণাযথ চিত্রণে বৃত্তসংহারকাব্য যে, শেষোক্ত কাব্যকে পরাস্ত করিয়াছে, তৎসম্বদ্ধে বোধ হয় ছই মত হইবে না। হেমচক্রের কল্পনা স্থপুরপ্রসায়িত, কিন্তু তাহা সংযত ; চরিত্রগুলি কথনই গৌরবচ্যুত বা হীন হইয়া পড়ে নাই। অনেক স্থান ক্ষুদ্র আভাসে কবিগুরু গম্ভীর রহস্তের অবতারণা করিয়া নাট্য-শিলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মাইকেল অপেকা জাঁহার করনা প্রবল ও ধারণা শক্তি বিরাট হইলেও তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের শব্দপট্র ও ছন্দোবিস্তাদের ক্ষমতা আরত করিতে পারেন নাই। এজস্ম রুত্রসংহার তুষার-ভূষিত, প্রাকৃতিকদৃশ্রবিরশ নিঃসদ

শৈল-শূলের মত অবস্থিত থাকিয়া, দূর হইতে শুধু শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। মাইকেলের কাব্য বারিধারার জায় কলকাকলী করিয়া যে আনন্দ উৎপাদন করিয়া সাধারণের চিত্র আর্ত্র ও প্রীত করিতেছে--দেই আনন্দদানের সৌভাগ্য ব্রুসংহারকাব্য প্রাপ্ত হর নাই। হেমচক্রের গীতি-কবিতাগুলিতে মহাকাব্য-প্রণেতার যোগ্য একটা ওজন্বিতা আছে-তাহা ললিত-শব্দ-বছন: কিন্তু তাহা পুস্তুবক্নমা ব্ৰত্তীর স্থায় ভুলুন্তিতা হইন পড়ে নাই, স্বীয় পল্লবিত ও কুম্মতি সৌন্দর্যা সংস্কৃত সগর্বে দাঁড়াইরা আছে। এই ওলবিতা ও তেল অক্ত কোন বলীয় কবির গীতি-কবিতার এতটা পরিক্ট ইইয়াছে, আমরা আনি না। বৃদ্ধ বন্ধদে অন্ধ হইয়া কবিবর কর্মজাগ করিতে বাধ্য হন। যে অঞ্চল অর্থ তিনি উপার্জন করিয়াছিলেন, তাচা অজ্ঞ ভাবে ব্যৱিত হইয়া নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। কর্মশালা হইতে অবসর গ্রহণ করিরা. অন্ধ হেমচক্র থিদিরপুরেরই একটি বাড়ীর এক কোণে পড়িয়া ছিলেন :--পরপালক বদান্তবরকে শেবে পরপালিত হইতে হইরাছিল। ভক্ত অন্তরক্ত রাজা মহারাজ ও মহাশ্রগণের প্রদত্ত অর্থের উপর তাঁহার মত লোককেও নির্ভর করিতে হইরাছিল। গ্রণ্মেন্ট মাসিক ২০টা টাকার বৃত্তি দিয়া, অদ্ধ কৰিকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অনন্তর ১৮৯৪ পুটানে আছ কবির মৃত্যু হইল; ভাঁহার সকল আলা জুড়াইল। মৃত্যুর পর দেশের সমস্ত ভক্তি-প্রস্ত্রণ প্রবাহিত হইল; চারি দিকে সভাসমিতির আবাহন হইল, ক্রতজ্ঞতাপ্রকাশও চারিদিকে শ্রুত হইতে লাগিল। তথন দেবী সরস্বতী লক্ষ্মীকে বলিলেন, "এই দেখ, তোমার নিগ্রহ ফুরাইরা পেল, কিন্তু আমার অফুগ্রহ চির্ভারী হটল।"

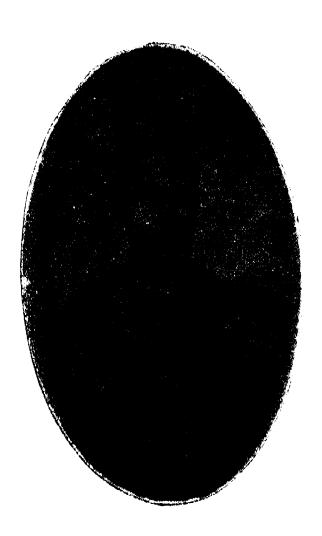

### স্বৰ্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র।

ৰারকানাথ মিত্র ১৮০০ খু: অবেদ হাবড়া জেলার একটা বিখ্যাত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করেন। পঠদ্দশায় আট বৎসর বয়সে সরকারী নিয় ও উচ্চ শ্রেণীর বৃত্তিভোগ করেন। ঘারকানাথ বাল্যকাল হইতেই মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সমকালীন ছাত্রবন্দের মধ্যে সর্বাংশে অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার অঙ্কশান্তে ব্যংপত্তি ও ইংরেজী দাহিত্যে অধিকার, উভয়ই অসামাত্ত ছিল। সহপাঠিগণ তাঁহার মেধা ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিতো যেরপ বিশ্বয়প্রদর্শন করিতেন, উত্তরকালে অপূর্ব্ব যুক্তিশক্তি ও ব্যবহারশাস্ত্রঘটত বিচিত্র স্ক্রদর্শিতা দেখাইরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিগণ ও ব্যবহারাজীবগণের হৃদরেও তিনি সেইরূপ বিশ্বয় ও শ্রদ্ধা উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কলেজে পড়িবার সমরে তিনি যে সকল প্রবন্ধ লিথিয়াছিলেন, ভাহার কোন কোনটি এখনও পুরাতন রিপোর্টে বিরাজমান থাকিয়া পাঠকের বিষয় উৎপন্ন করিতেছে। ১৮৭৫ খ্রং অন্দের ওরা মার্চ্চ ভারিথের ইংলিশ-ম্যান পত্রিকায় তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল—"ইংরেজী ভাষায় ছারকানাথের অসামান্ত অধিকার ছিল : তিনি বেরূপ বিশুদ্ধতা, প্রাঞ্জনতা ও ওল্পবিতা সহকারে এই ভাষা ব্যবহার করিতেন; ইংরেজী যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের মধ্যেও সেরূপ দুষ্ঠান্ত বিরল। বিদেশীর ভাষার তাঁছার এই বিচিত্র অধিকার সর্বশ্রেণীর শিক্ষিত লোকের বিশ্বর উৎপাদন করিত।" ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কতকটা স্বাধীন পথের পথিক ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্বিতীয় ফরাদি দার্শনিক ও প্রত্যক্ষবাদ ধর্মপ্রচারক অগন্ত কোম্তের একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন ; কোমতের মুদ্রপ্রন্থ পড়িবার জন্ম তিনি ফরাদি ভাষার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। কোমতের মত তাঁহার জীবনকে সবিশেষরূপে প্রভাবাধিত করিয়াছিল। মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্বের তিনি কোমতের দর্শনের সহিত হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম্মের একটা সামঞ্জ প্রাভিপাদন করিয়াছিলেন :—তিনি মুরোপের কোম্তভক্ত প্রতাক্ষবাদিগণের একান্ত অন্তর্গ হইরা উঠিয়াছিলেন। কোম্ত ধর্মের প্রধানতম বৃটীশ ভক্ত ও প্রচারক কংগ্রীভের সহিত দারকানাথের সর্ব্রদাই চিঠাপত্র চলিত। তাঁহার অকালমৃত্যু বিলাতের কোম্ত সম্প্রদায়ের গভীর পরিভাপের কারণ হইয়াছিল। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ বাংপত্তি ও ফরাসী ভাষার বিলক্ষণ অধিকার ছিল; সেই জন্মই তিনি কোন্ত ক্বত নৃতন ক্ষেত্রতন্ত্রের ইংরেজী ভাষার স্থলর অন্থবাদ করিতে পারিয়াছিলেন। এই পুস্তক বিলাতের প্রদিদ্ধ সমালোচকগণের কাছেও উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথমে হুগলী কলেকে তৎপর প্রেসিডেন্সী কলেকে পাঠ সম্পন করিরা ১৮৫৬ খুঃ অবে তিনি আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। বিচারপতি রমাপ্রসাদ রার এবং শস্তনাথ পণ্ডিত অল্প সমরের মধ্যে ইহাঁর গুণে মুগ্ধ হইয়া ইহাঁর একান্ত পক্ষপাতী হইরা পড়েন। একদা রমাপ্রসাদ রায় কোন মোকদমায় উকীল ছিলেন এবং ঘারকানাথ তাঁহার সহকারী

ছিলেন; রমাপ্রসাদের অমুপস্থিতে বারকানাথকেই সেই মোকন্দমা চালাইতে হইয়াছিল। সেই মোকদ্দার পরিচালনার তিনি এরপ ক্ষতিত্ব প্রদর্শন করিরাছিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার নাম সর্ব্বিত প্রতারিত হইয়া পড়িল। ১৮৫১ খু: অব্দের দশ-আইন সংক্রান্ত এক প্রাসিদ্ধ থাজনার মোকদমা ১৮৬৫ খঃ অবে হাইকোর্টের ১৫ জন বিচারপতি ফুল-বেঞে বসিয়া বিচার করেন। এই মোকদ্দমায় ঘারকানাথ প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রমাগত সাত দিন বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন: এই বক্তভাম তাঁহার আইনের প্রগাঢ় জ্ঞান, ব্যবহারনীতি ও ইতিহাসে অপুর্ব্ব পাণ্ডিতা দেখিয়া ইংরাজ ও বালালী সকলেই বিমিত ও মুগ্ধ হইরাছিলেন। এই সময়ে দারকানাথ তাঁহার প্রতিপত্তির চরম সীমায় উপনীত হন। প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেস পীকক এবং অপরাপর বিচারপতিগণ হিন্দু ও মুসনমান আইনে হারকানাথের প্রগাচ পাঞ্জিত্য দেখিরা তাঁহার একান্ত গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন। প্রধান বিচারণতি মহাশ্র অনেকবার প্রকাশ্র-ভাবে তাঁহার স্থ্যাতি করিয়াছিলেন। একটি মোকন্দমায় দারকানাথ প্রিভিকাউন্সিলের নিশান্তি কিরুপ হইবে, তাহাও পূর্বের অনুমান করিয়া জানাইয়াছিলেন। হিন্দু-বিধবা ভ্রষ্টা হইলে স্বামীর সম্পত্তিতে তাহার অধিকার থাকিবে কি না. এই মোক্দমার বিচারকালে ৰারকানাথ ছন্টরিত্রা বিধবার বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি অতি দক্ষতা সহকারে প্রদর্শন করিয়াছিলেন: জ্ঞারীস ফিয়ারও তাঁহারই মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ বিচারপতির মত অন্তর্জ্ঞপ হওয়াতে, বারকানাথ এই মোকদমার নিষ্পত্তি সম্বন্ধে সফলতালাভ করিতে পারেন নাই। আদর্শপুত্র দারকানাথ মাতৃভক্তি প্রদর্শনে অদিতীয় ছিলেন; তাঁহার অজ্জিত বিপুল অর্থ সমস্তই তাঁহার মাতার অভিপ্রান্নারে বান্নিত হইত। তিনি ১৮৭৪ খু: অব্দে, ৪০ বংসর মাত্র বয়:ক্রমকালে প্রাণত্যাগ করেন, হাইকোর্টের সমস্ত বিচারণতি একত্র হইয়া ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে লিধিরা জ্বানান,—হারকানাথের ভাষা অসামান্ত পণ্ডিত ও প্রতিভাপূর্ণ বিচারপতির মৃত্যুতে দেশের বে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পুরণ হইবার নহে। তৎকালীন বড়লাট মহোদয় এই উপলক্ষে প্রকাশ্তভাবে শৌক প্রকাশ করেন। ছারকানাথের ফ্রায় বন্ধপ্রিয় সরলচিত লোক অন্নই দেখিতে পাওয়া যায়।



# স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্থ।

বাজনারায়ণ বহুর পিতার নাম নন্দক্ষ বহু। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন অক্তমে স্থাদ্ ও অহণত শিষ্য ছিলেন। বহু বংশের নিবাস কলিকাতার অনতিদূরবর্তী বোড়াল গ্রাম। ১৮২৬ খুষ্টান্দে এই স্থানে রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে গ্রামের পাঠশালায় বালালা পড়িয়া, রাজনারামণ আট বৎসর বয়সে কলিকাতা হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন। কথিত আছে, ইনি অধ্যয়নকালে এক্লপ স্থুখাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, ইছার পরীকাকালীন উত্তরের প্রশংসা বড় বড় ইংরেজী সংবাদপত্তে বাহির হইত। হেরার কল হুইতে রাজনারারণ ১৮৪০ খুপ্তাব্দে ছিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন এবং ইংরেজিতে বিশেষ বাৎপত্তি লাভ করিয়া ১৮৪৪ খুষ্টাব্দে উক্ত কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই সময় খনামংস্থ অক্ষরকুমার দত্ত মহাশয় তত্তবোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ-নারায়ণ তাঁহার সহকারী হইলেন। এই সময় হইতে তিনি ব্রাক্ষধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তত্তবোধিনী পত্রিকার সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই তিনি ব্রাহ্মসমাঞ্চের সহিত ঘনিষ্ঠ স্থাত্ত আবদ্ধ হইলেন; আর অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত এমনি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জ্বিল एक, ज्यामञ्जूण উन्छदंत छेन्छदंत्र त्मोहार्क झाचनीत मत्न कतिता शिवाहृत्न । हेहाएन वह-সংখ্যক পত্র বাজনারায়ণ বাবুর পুত্র প্রীযুক্ত যোগীক্রনাথ বাবু সমত্বে ক্লা করিয়াছেন,— তাহাতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগের যে পরিচয় আছে, তাহা যেন কতকটা অপার্থিব। ১৮৪৮ সালের মে মান হইতে ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাজনারায়ণ হিন্দুকলেজের ছিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন, তৎপরে মেদিনীপুর স্থলের হেডমাষ্টারী পদ গ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুরের ব্রহ্মসভায় যে সকল উপদেশ ও বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা পুত্তকাকারে প্রকাশিত হইরাছে। এই সময়ে তিনি ইংরেঞ্চী ও বালালায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্ত রাজনারায়ণ বিশেষরূপে যত্নপরায়ণ হইরাছিলেন। নানারূপ পরিশ্রমে রাজনারায়ণ বাবুর স্বাস্থ্য ভক্ত হর, শির:পীড়ার জন্ম তিনি ১৮৬৯ সালে কর্মত্যাগ করিয়া, পেন্সন গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি অধিকাংশ সমন্ত্র দেওঘরে কাটাইতেন। ১৯০০ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাজ-নারারণ বন্ধু ৭৪ বংসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার রচিত "দেকাল ও একান" "বাঙ্গালাভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ" প্রভৃতি কতকগুলি পুত্তক বহুকাল ভাঁহার কীর্ত্তিস্বরূপ বঙ্গদাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। "সেকাল আর একাল" পুত্তকখানি একটি নিখুঁৎ চিত্র; তাহা বিদেষবিহীন পরিহাসে উজ্জল। কালে উহা বহুমূল্য ইতিহাসের সন্মান দাবী করিবে। রাজনারায়ণ বাবু অতি সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন, সামাজিক সভা সমিতিতে তাঁহার কথা গুনিবার জন্ম বহুলোক উৎপ্রক হইতেম। তিনি এত বিষয়ের সংবাদ রাখিতেন ও স্বীয় কথিত বিষয় এরপ পাশ্তিত্য দারা উল্ফল করিয়া তুলিকেন বে,

পণ্ডিত শিবনাথ শালী মহাশর এই প্রসঙ্গে লিথিয়াছেন, "গ্রই দণ্ড কাছে বসিলেই মনে হইত লোকটি বিভার জাহাল।" ইহাঁর শিরংপীড়ার সংবাদ পাইরা ভুক্তভোগী অক্ষরকুমার ইহাঁকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি প্রাতঃমান করিবেন, কলের জল পান করিবেন, উষা ও সামংকালের বাহু দেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু চালনা করিবেন, আর নিজ হইতে কোনমতেই মাথা ঘোরাইবেন না।" রাজনারায়ণ বাবুর বন্ধুবাৎসল্য সম্বন্ধে তৎপুত্র বোগেক্সবাবু লিথিয়া-ছেন—"আমার পিতদেব অসাধারণ রূপে বন্ধপরায়ণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে যত লোকের সহিত বন্ধত্ব হইয়াছিল, প্রায় জাঁহাদের সকলকেই তিনি মুরণ রাথিয়াছিলেন। বুদ্ধাবস্থার পরলোকগত বন্ধুগণের একটি তালিকা করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহা দেখিয়া ভাঁহ দিগকে শ্বরণ করিতেন। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে একদিন শুনিলেন, একজন বন্ধ চল্লিশ বংসর পরে কলিকাতার আদিয়াছেন। অবিলবে তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন; পর্বে আলাপ পরিচয়ের কথা অবণ করাইয়া দিলেন; কিন্তু সে লোকটির সে সকল কথা কিছুই অরণ ছইল না : পিত্ৰেব তাঁহার নিকট হইতে বিবায় লইরা ক্ষুমনে চলিয়া আসিলেন।" খুষ্টান্দিগের সহিত রাজনারায়ণ বাবু বছদিন তর্কবৃদ্ধ চালাইয়াছিলেন।—"রেভারেও কৃঞ্মোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় নোয়া এবং মোদেস্কে তাঁহার পূর্ব্পুক্ষ বলিয়া উল্লেখ করাতে রাজনারায়ণ বাবু পরিহাসের সহিত জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর মহু ও যাক্ষবক্তে উাহার প্রবিপুক্ষের তালিকা হইতে থারিজ ক্রিয়া দিলেন কোনু অপরাধে?" রাজনারায়ণ বাবু বালকের ন্তার সর্ম ছিলেন ; তাঁহার মত ধর্মপরায়ণ আদর্শ পুরুষ বন্ধদেশে বিরুল।





### স্বৰ্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১৮২৫ খু: অব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিথে, ছগলী জেলার খানাকুল থানার অধীন নাপ্তিপাড়া গ্রামে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ভূদেবের পিতা বিশ্বনাণ তর্কভূষণ পাতিতো ও চরিত্রগুণে প্রাসিদ্ধ ছিলেন; পাণ্ডিত্য, ও স্বাচারণীলতার জক্ত এই বংশের চিরকাল প্রতিষ্ঠা ছিল। আট বংসর বর:ক্রমকালে ভূদেব সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তিন বংসর পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়া, তথার সর্কোচ্চ বিভা ও পুরস্কার লাভ করিয়া यमची रन। এই সময়ে ইংরেজিশিক্ষার নৰপ্রভাবে অধিকাংশ শিক্ষিত বঙ্গীর বুবক সমাজ-সংস্কার ব্যপদেশে উচ্ছুঞ্ল ব্যবহার করিয়াছিলেন; ইংরেজিশিকার অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিন্তু সর্বতোভাবে স্নাচার পালন করিয়াছিলেন। এই সদাচারনিষ্ঠতা ও স্থালতা তাঁহাকে ইংরেজগণেরও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদে ব্যথিত হইয়া, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান-সুল-ইন্স্পেক্টর হজ্পন প্রাট বলিয়াছিলেন, "আমি ভূদেবের সম্রত গৌরদেহ এথনও যেন আমার সম্মুথে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার ভ্র পরিচ্ছদ ও স্থন্দর মূর্ত্তি এখনও যেন আমার দল্পথে বিরাজিত। ভূদেব সর্ব্বদাই গভীর এবং হাচিস্তাপূর্ণ কথোপকথন করিতেন,—উচ্চপ্রেণীর হিন্দুর এই চিস্তাশীলতাই বিশেষত্ব।" সার চার্স্ইলিয়ট, সার এল্ফেড ক্রুট্, সার রোপার লেথ ব্রিজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রকাশ্রভাবে ভূদেব সহদ্ধে যে সকল মস্তব্য-প্রচার করিয়াছেন, তাহাও একাস্ত শ্রদাব্যঞ্জক। ১৮৫৬ খৃ: অবেদ ভূদেব ভগলী নর্মাল স্কুলের হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৫২ খ্বঃ অব্দে এ্যাসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টারের পদে এবং ১৮৬৩ অব্দে এডিশনাল ইনস্পেক্টার-পদে অধিষ্ঠান করেন। ১৮৬৯ খৃঃ অবেদ ইনি পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শিক্ষাসন্তন্ধ অমুসন্ধান ও কর্ত্তব্যনির্দেশ করিতে নিযুক্ত হন। গবর্ণমেন্টও এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যই কার্য্যে পরিণত করেন। ১৮৬৭ খৃঃ অন্দে ইনি শিক্ষাবিভাগের উচ্চদ্রেণীতে উন্নীত হন এবং শেষে ১৫০০ টাকা বেভনে, ইন্ম্পেন্তার-পদে কার্য্য শেষ করেন। ১৮৭৭ খু: **অব্দে** ভূদেব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তক সি, আই, ই উপাধিরপ সম্মান-ভূষণে ভূষিত হন। বিহার অঞ্চলের আদালত-সমূহে পার্লী অক্ষরের পরিবর্ত্তে নাগরীর প্রবর্ত্তন, ভূদেব মুখোপাধ্যার মহালরের প্রভাব অনুসারে, গ্রণ্মেণ্ট কর্তৃক সম্পন্ন হয়। ১৮৮২ খ্বঃ অবেদ ইনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং ১৮৮৩ খুঃঅব্দে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অভঃপর কানীধামে ৰাইয়া ইনি বেদাস্ত অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৯ খৃঃ অন্ধে বেদাস্ত চর্চচার পুনক্ষদীপনকরে চুঁচ্ড়ার একটি চত্তুপাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৪ খ্র: অব্দের ৬ই জামুরাবী তিনি "বিশ্বনাধ-ফণ্ডে ২৬০০০০ টাকা দান করেন। তাঁহার পিতৃদেবের নামে ঐ চতুসাঠীও "বিশ্বনাথ চতুস্পাঠী'বলিয়া পরিচিত হয়। আজীবন অক্লাক্ত পরিশ্রমপূর্বক সরকারী কর্মে থাকিয়া এবং নানারপ গ্রন্থ প্রচার করিয়া, ইনি মিতবারিতা-গুণে যে অর্থের সঞ্চর করিয়াছিলেন,

সন্তান বর্তমান থাকা সন্তেও, তাহার অধিকাংশই আতীর শিক্ষার উরতিকরে প্রদান করিয়া, তিনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ব্রান্ধণাচিত ও জগতের আদর্শহানীয়। বিশ্বনাথ কণ্ডের অন্তর্গত করিয়াজী ও হোমিওপাথির ছইটী ডিস্পেন্সারী আছে;—ভাহাতে বিনামূল্যে ঔরধ বিতরিত ইইয়া থাকে; কবিরাজ ও ভাকারের চিকিৎসার প্রভৃত পরোপকার সিদ্ধ হয়। বল-সাহিত্যে ভূদেবের অনেক কীর্ত্তি বিভ্রমান। তৎরচিত শিক্ষাবিষয়ক প্রতাব, প্রতিহাসিক উপভাস, প্রাকৃত বিজ্ঞান, বাললার প্রাচীন ইতিহাস, পুলাঞ্জলী, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস প্রভৃতি অনেক পুত্তক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কাঁহার পারিবারিকপ্রবন্ধ, সামাজিকপ্রবন্ধ এবং আচার প্রবন্ধ প্রভৃতি পুত্রকে যে গভীর চিন্থাশীলতা ও অন্তর্গৃত্তির পরিচয় আছে, বালালীর কোন গ্রন্থে দেরজপ নাই। ভূতপূর্ব্ধ ছোটদাট সার চাল স ইলিয়্ট সামাজিকপ্রবন্ধ কালার করাছিলেন—"ভারতীয় আধুনিক কোন প্রত্তকেই এরূপ গভীর দৃষ্টিও পাণ্ডিজ্যের পরিচয় নাই। প্রাচীন ব্রান্ধণ হলমের প্রতায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিশ্রণে যে অপূর্ব্ধ ফল উৎপন্ন হইতে পারে—এই পৃত্তক তাহার দৃষ্টার স্থানীয়।" ভূদেব ১৮৯৬ খ্যা অন্ধের ১৬ই মে ভারিথে ৭০ বংসর বয়ক্রমে ইত্যোক হইতে অবস্ত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি বশংশরীরে অম্বর ইইয়া আছেন।



### স্বৰ্গীয় বিবৈকানন্দ স্বামী।

১৮৩০ খুষ্টাব্দে কলিকাতার সন্ত্রান্ত কায়ন্ত কুলে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বিবেকা-নক্ষামী গুরুদত্ত নাম। ইহার প্রকৃত নাম নরেক্রনাথ দত্ত। ১৮৮৪ খুষ্টাকে ইনি কলিকাতার জেনেরেল এসেব্লি নামক কলেজ হইতে বি, এ, উপাধি লাভ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালেই সমবয়স্ক সহপাঠীরা ইহার বাগ্মীতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ইনি কলেকে প্রায়ই সহপাঠীদিগকে লইয়া আলোচনা-সমিতি গঠন করিতেন এবং তথায় হাদয়গ্রাহিণী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজেও মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া তথাকার কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। কিন্তু পরমহংস রামক্নঞ্চের সঙ্গ লাভ করার পরই তাঁহার জীবনে এক নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ দ্বিধাযুক্ত চিত্তে নবযুবক প্রমহংস দেবের উপদেশ শুনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অচিরাৎ রামক্ষের পদে আ অবিক্রম করিতে হইয়াছিল। পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষের প্রভাবে ঘূবক নরেক্রের প্রতিভা অসমামান্ত বল সঞ্চয় করিয়াছিল। সেই প্রভাবে তাঁহার বাগ্মিতা ফুরিত হয়। তিনি গুরুদ**ত** বিবেকানন্দ নাম ধারণ করিয়া সন্ন্যাস জীবন অঙ্গীকার করেন। ১৮৯৩ খুষ্টাব্দে ইনি রাম-নদের রাজা কর্ত্তক হিন্দ্ধর্ম্মের প্রতিনিধি স্বরূপ আমেরিকার অন্তঃপাতী চিকাগো নগরের ধর্ম মহাসভায় প্রেরিত হন। তথায় তাঁহার বেদাস্ত সম্বন্ধীয় উচ্চ ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় শ্রোত্বর্গ মোহিত হইরা যায়। আমেরিকাবাদীরা তাঁহাকে যে সন্মান ও আদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অন্ত কোন ভারতবাসীর ভাপ্যে তাহা ঘটে নাই। ১৬৯৬ খুগ্লাব্দে তিনি বিশাত যাত্রা করেন. সেইথানেও তাঁহার ধর্মব্যাখ্যার বিশেষ প্রাশংসা ও আদর হইরাছিল। তাঁহার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আদিবার সময় কয়েকজন ইংরেজ ও আমেরিকাবাসী শিষারূপে তাঁহার সঙ্গে আগমন করেন। ইহাদের মধ্যে মিদ মারগেরেট নোবলের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি অতি শিক্ষিতা প্রতিভাশালিনী মহিলা। বিবেকানন ইহাকে নিবেদিতা নাম প্রাদান করেন এবং তিনি এখন সেই নামে ভারতের সর্ব্বত্র স্থারিচিতা। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ পুনরায় ধর্ম প্রচারার্থে ইংলও ও আমেরিকা পর্যাটন করিয়া আদেন; এই দময় তিনি আমেরিকা সেনফ্রেনসিদকো নগরে বেদান্তবাদীদের একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রম তাঁহার শিষ্যমগুলীর প্রথদ্ধে আমেরিকাতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বিবেকা-নন্দের আমেরিকাবাদী শিষ্য সম্প্রবায়ের অর্থে দক্ষিণেখরের অপর তীর্ষ্থিত বেলুড় নামক স্থানে রামক্তঞ্চ পরমহংসের স্থরহৎ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দে উক্ত বেলুড় মঠে ইনি বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন। বিবেকানন্দের রচিত গ্রন্থাবলী এবং বক্তৃতা সমূহ কলিকাতা ও মাক্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল পুত্তক পাঠ করিলে তাঁহার অসামাঞ্চ মনস্বিতার পরিচয় প্রাপ্ত হওর। যায়। সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন যে বিষয়নিম্পৃহ যোগীকে মুরোপ-

বাদীদের পকে উপেকা করাই স্বাভাবিক, বিবেকানদের সাহদিক উক্তি ও তক্তির প্রবলতার সেই পরমহংস দেবকে তাঁহাদের অনেকে নমত বলিয়া পূজা করিয়াছেন, ইহা আর স্থাবার বিষয় নহে। বিবেকানদের নিকট সমত বুৱাত অবগত হইয়া সুপ্রাসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যান্তম্পার পরমহংস দেবের জীবনী প্রণান করিয়াছেন। তারতবর্ষের প্রান্তত বৈতব, এবং ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও পরিণাম সম্বন্ধ বিবেকানন্দ যে মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অস্থাক্ত চিন্তাশক্তি ও স্থান্দের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া মায়। আধুনিক স্মত্তে ইহার তুলা ব্যাক্ত অতি অরই এদেশে ক্সম্রহণ করিয়াছেন।



#### প্যারীচাঁদ মিত্র।

প্যারীচাঁদ ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ কলিকাভার জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা রামনারারণ মিজ রাজা রামমোহন রায়ের প্রিয় স্থহাৎ ছিলেন। বাল্যে প্যারীচাঁদ বাজালা ও পার্লী ভাষা শিক্ষা করেন। অপেক্ষাকৃত অধিক বন্ধসে ইংরেজী শিথিতে আরম্ভ করিন্ধাও অচিন্ধে ইংরেক্ষী সাহিত্যে বিশেষ বাুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু গণিতশান্তের প্রতি ইহাঁর চিরকালই উপেক্ষা ছিল। ইনি ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিথিয়া স্থপ্রিম কোর্টের জজ গ্রাণ্ট সাহেবের প্রদত্ত পুরস্কার লাভ করেন এবং ইংরেজী লিখিবার শক্তির জন্ম দর্বত্ত প্রতিষ্ঠাভাজন হন। প্যারীটাদ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, সাধারণের হিতকর নানা কার্য্যে অক্লান্ত ভাবে যোগদান করেন। প্রথম প্রলিদকমিদনে তাঁহার প্রদন্ত নির্ভীক দাক্ষ্য-তৎসমন্ত্রে বিশেষ প্রশংসিত श्रिकाणि । श्राक्रीकाँ प्रविक्त त्यामार्थे विक्र प्राक्ति । श्रीक्रिकाणि क्रिकाणि क्रिकाणि विक्रिकाणि । সভার সদস্ত, সাম্বেন্স এসোসিয়েসনের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-সনের সদস্য প্রভৃতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, নানাভাবে দেশের জন্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত জীবক্লেশ-নিবারিণী সভায় তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৬৮ থঃ অবেদ প্যারীচাঁদ বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য হইয়া ১৮৭০ খঃ অবদ পর্যান্ত ঐ সভায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজীতে অনেক গ্রন্থ ও উপাদের প্রবন্ধ লিথিয়াছেন। তাঁহার রচিত ডেভিড্ সাহেবের জীবনচরিতে, অতি স্থন্দর ইংরেজীতে তৎকালের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। উহাতে ডিরোজিও ও তাঁহার ছাত্রগণের বৃত্তান্ত অতি কৌতুহলোদীপক হইশ্বাছে। "কলিকাতা রিভিউ" পজিকান্ন ইঁহার বিবিধ সারগর্ভ ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়: তাহাতে জমিদার ও প্রজাসম্বনীয় প্রবন্ধটি বিলাতে হাউদ অব কমন্দ সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষাতে ইঁহার কীর্ত্তি উল্লেখ যোগ্য ৷ প্ৰথমত: তিনি "মাসিক পত্ৰিকা" নামক একথানি বাঙ্গলা পত্ৰিকা প্ৰকাশ তৎপরে "অভেদী," "বৎকিঞ্চিৎ," "আধ্যাত্মিকা," "রামারঞ্জিকা" "রস্তামজী কাওসাজীর জীবনচরিত" "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" প্রভৃতি বিবিধ পুস্তক ও পুস্তিকা দারা তিনি বঙ্গভাষার এক নবযুগের স্তরপাত করেন; কথিত চলিত ভাষাকে তিনি উপেক্ষা না করিয়া ভত্তপাহিত্যে তাহার স্থান দান করিয়াছেন। তদরচিত "আলালের ঘরের তুলাল" - বলভাষার ইতিহাসে একটি শরণীয় পথ চিহ্লিত করিতেছে, এতৎসম্বন্ধে বন্ধিমবাবু লিখিয়াছেন—"ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু আলালের ঘরের ছ্লালের স্বারা বাল্লা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অস্ত কোন বাল্লা গ্রন্থের দারা সেরপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।" আলালের খরের ছলাল বাললা ভাষায় একটা নুতন পথ দেখাইয়া দেয়। সংস্কৃত পদ সম্বলিত সংযত ভাষায় প্রচলিত দেশজ

শব্দের সংযোগ হইলে, ভাষা কিরূপ সরল মধুর ও সন্ধীব হয়, তাহা আলালের হুলালের কল্যাণেই আধুনিক পাঠক দেখিতে পাইতেছেন। একজন সাহেব আলালের ঘরের হুলালের ইংরেজী অমুবাদ করিয়াছেন এবং কম্মেকজন ইংরেজ সমালোচক ইহার অতি উচ্চস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। পত্নী-বিয়োগের পরে প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্বের আলোচনার মন দিয়াছিলেন। ১৮৮০ সালের ২৩শে নভেম্বর প্যারীচাঁদ মিঞ্জ পরলোক গমন করেন।



# স্বৰ্গীয় মহেন্দ্ৰলাল সরকার

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার হাবড়া জেলার অধীন পাইকপাড়া নামক গ্রামে ১৮৩৩ খুষ্টান্দের ২রা নবেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঠাকুরদাস মাষ্টারের পাঠশালার প্রথম বর্ণপরিচয় পাঠ করিয়া পরে ৭ম বর্ষ বয়সে হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ আর্ফে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পরে এই কলেজ বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে মহেজ্ঞলাল পাচ বংসর কাল তথার অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৪ খু: অবেদ ইনি মেডিকাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইনি ছাত্রজীবনেই বৈজ্ঞানিক-বিষ্ণায় এরপ পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করেন, যে অধ্যাপক আর্চার ইহাকে, সহপাঠী ছাত্তরন্দের জন্তু, দষ্টিশক্তি সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কতকগুলি বক্তৃতা করিতে বলেন। ১৮৬০ খৃঃ অবেদ ইনি মেডিকাল কলেজের শেষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় ইনি সকল বিভাগেই উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি মেডেল ও বৃত্তি দারা পুরস্কৃত হইয়া-ছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অবেদ বিশেষ সম্মানের সহিত ইনি এম, ডি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ইনি ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসনের কলিকাতাস্থ শাধার যোগ দান করেন এবং প্রথম যে বক্তৃতা করেন তাহাতে হোমিওপ্যাথিকে হাতৃড়ে শিক্ষা বলিয়া যথেষ্ট নিন্দা করেন। তিন বৎসর কাল তিনি এই সভার সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদন করেন এবং তৎপর ইহার সহকারি সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। কিন্ধ ক্রমে তাঁহার চিত্ত হোমিওপ্যাথির প্রতি আরুষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার কথাবার্দ্রায় ও প্রবন্ধাদিতে এলোপ্যাথির প্রতি তাঁহার অফুরাগের অভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৬৭ সম্বন্ধে তিনি একটি স্থদীর্ঘ প্রবন্ধে হোমিওপ্যাথির সমর্থন করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে স্বতম্ভ চিকিৎসা বিষয়ক পত্র প্রচার করিয়া হোমিওপ্যাথি দম্বন্ধে স্বীয় অফুরাগ, অফুসন্ধিৎসা ও আবিভারের তত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে তথনও লোকের মনে তাদশ আস্থা ছিল না। ডাক্তার সরকার এলোপ্যাথি সম্বন্ধে প্রকাশ্য ভাবে বিরাগ ঘোষণা করিলে. তাঁহার চিকিৎসা-ঘটত পসার প্রতিপত্তি একবারে নুগু হইবার উপক্রম করিল। তিনি যে প্রচুর প্রতিপত্তি ও চিকিৎসাথ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় ব্যর্থ হইয়া গেল। এই স্থনিশ্মিত স্থপ্রতিষ্ঠিত ভাগোর ভিত্তি স্বহস্তে চূর্ণ করিয়া তিনি স্পনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পথের যাত্রী হইলেন। – কিন্তু ডাক্তার সরকারের মত লোক পৃথিবীতে অর্থের অর্জনকেই জীবনের মৃথ্য উদ্দেশ্য বলিয়া কথনই গন্ত করেন না৷ তিনি দৃঢ় হত্তে হোমিওপ্যাথিকে ধরিয়া ছিলেন, এই জন্ম বলদেশে আজ কাল ইহা এরপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অমামেরিকার ও ইংলত্তের বড়বড়ডাক্তারদের নিকট মহেক্তলালের নাম শীদ্রই স্থপরিচিত

হইরাছিল। তিনি হোমি ওপাথি সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আবিকার করিরা গিরাছেন। ১৮৬৯ খ্ৰ: অবেদ ইনি ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পলের প্রপ্রায়কতার "বিজ্ঞান সভার" প্রতিষ্ঠা करतन। এই मुखान वक्षणांह, क्षांहेलांहे, शहे-क्लाटेंन माननीन विहानशिक्शन मुर्खमा উপস্থিত হইতেন: ভাক্তার সরকার একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন, তাঁহার সারগর্ড বক্তা ওনিয়া বড় বড় ইংরাজগণ মুগ্ধ হটয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ইউনি ভারসিটি ইহাকে "ডাক্তার অব ল" উপাধি প্রদান করেন। ইহার বছপুর্বে মহেজ্ঞলাল ইউনিভারসিটির কেলো নির্বাচিত হইরাছিলেন। তিনি বছকাল সিভিকেটের সদভ हिल्लन এবং অনেক সময়ে সভাপতির কার্যা করিয়াছেন। ১৮৮৭ थुः অবে মহেল্রকাল কলিকাতার শেরিকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ঐ বংসর তিনি ছোটলাটের সভার সদস্থপদে অভিষিক্ত হইরাছিলেন। ১৮৮৩ খু: অবেদ ইনি গ্রণমেন্ট হুইতে সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। মহেজ্ঞলাল অল্প বন্ধদে পিতৃমাতৃহীন হন, তিনি নানারপ বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিয়া প্রতিভাবলে বঙ্গদেশে প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর, রামতফু লাহিড়ী প্রভৃতি মহোদ্রগণের সঙ্গে অফুট্রিম সৌহাদ্যিবন্ধনে आवक हिल्लन। धर्म विश्रान नश्चक हैनि अव्यन्धनानी हिल्लन; अवश्यानि न्नामक्रक প্রমহংসের কোন অলোকিক ক্ষমতাম তিনি বিশ্বাস ক্রিতেন না, তথাপি প্রম হংসের প্রতি তাঁহার ভক্তির অভাব ছিল না। ১৯০৩ খৃঃ অবেদ মহেক্সলালের মৃত্যু হয়।



## স্বৰ্গীয় আবছল লতিফ্।

আৰহণ লভিফ ১৮২৮ খুষ্টাব্দের মার্চ্চ মানে পূর্ববঙ্গের অন্ত:পাতী ফরিবপুর জেলার অভি সম্ভ্রাস্ত মুসলমানবংশে জন্মগ্রহণ করেন। আবহুল লতিফের পিন্তা কলিকাতার সদর দেওয়ানীর উকীল ছিলেন। ইহাঁর আদিপুরুষেরা ভুরুছের বাগদাদ নগরে বসবাদ করিতেন। কর্ম্মততে পূর্বপুরুষদিগের এক জন এ দেশে আদিয়া, করিদপুরে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। আবহুল লতিফ কণিকাতা-মাদ্রাশায় অধ্যয়ন করেন এবং তথায় ইংরেছি ও পারুস্ত ভাষায় অসাধারণ অধিকার-লাভ করিয়া, সিনিয়র বৃত্তি উপভোগ করেন। ১৮৪৬ খুষ্টান্দে ইনি শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে ইহাঁর গুণে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গের প্রথম লেপ্টনান্ট গবর্ণর সার ফ্রেডরিক হেলিডে ইহাঁকে ডেপুটি মাজিষ্টর-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। নানাম্বানে অদাধারণ যোগ্যতা দেথাইয়া, ইনি শিয়ালদহের ফৌজদারী আদালতে অভিষিক্ত হন। মহকুমার সর্ব্বোচ্চ পদে স্থাতিলাভ করিয়া, ইনি কয়েকবার কলিকাতার ম্যাজিষ্টেটের পদে নিযুক্ত হন। তেপুটি-পদে ইনি নানা সময়ে নানারপ স্কর্জির পরিচয় দিয়া, যে সকল মোকদমার জটিলরহস্ত ভেদ করিয়াছিলেন, তৎদম্বন্ধে নানারূপ উপাধ্যান প্রচলিত আছে। একটী দুষ্টাস্থেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন; তুরুজাদি-দেশীয় জগদ্বিখ্যাত কাজীরা যে উপারে জটিল মোকদমায় সত্যনিভাষণ করিতেন, আমাদের আবহল লভিফও প্রায় দেইরূপ উপারে কার্য্যসিদ্ধি করিতেন। প্রবাদ আছে, একবার একটা গুরুতর অপরাধের আসামীদিগকে কোনরপে একবারে বাধ্য করিতে না পারিয়া, তিনি নিজের এক বিশ্বন্ত প্রলিশ-কর্মচারীকে মড়া সাজাইয়া, রাত্রিযোগে ঐ মৃতদেহের বহন-ভার ৪ চারি জন আসামীর কলে হতত করিয়া, তাহাদিগকে গোরস্থানের দিকে পাঠান। মুসলমানের শব বহিতে হইল বলিয়া, হিন্দু-আসামীরা ভয়ন্তর মন:কঠে কাতর হইরা, প্রিমধ্যে আপনাদের অপরাধ উপলক্ষে অবাধে আলোচনা ও অমুতাপ করিতে থাকে। শবরূপী পুলিশকর্মচারী সমস্তই কর্ণগোচর করেন। পরদিন আসামীরা ঐ সজীব শবের দাক্ষ্যে ও জেরার অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, এবং তৎকালীন আইন অনুসারে অপ্রাধীরা দণ্ডিত হয়। আবহল লতিফ ছোট লাটের ব্যবস্থাপক-সভায় অনেক দিনাবধি সদস্তের কার্য্য করেন। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত ইনি আয়কর-সম্বন্ধীয় কমিশনের একজন সদস্ত চইয়া ছিলেন। ১৮৬৯ খুটান্দে আবহল লভিফ কলিকাতা এবং হুগলীর মাদ্রাশা-কলেজের অবস্থাপরিদর্শনের ভার প্রাপ্ত হইরাছিলেন এবং এই কার্য্য অসম্পন্ন করিলা গ্রণমেণ্টের ধ্তাবাদভাজন হইলাছিলেন। কলিকাতা মিউনিসি-পালিটির সদ্স্ররূপেও ইনি বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইরাছিলেন। ১৮৬৩ খুটাক্ষে ইনি "মুসলমান লিটারারি সোসাইটীর" স্থাপন করিয়া, আজীবন তাহার সেক্রেটারী-পদে থাকিয়া যশস্বী হইরাছিলেন। এনিরাটিক সোসাইটি, ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি প্রভৃতি নানাবিধ শভাসমিভিরই ইনি প্রধান সভ্য ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তদানীস্তন বডণাট লর্ড লরেন্দ

মুসলমান সম্প্রদারের শিক্ষাবিভার-পক্ষে ইহাঁর নানারপ অন্নষ্ঠান দেখিরা প্রীত হন, এবং ইহাঁকে একটি স্বর্গ-পদক ও এক সেট এনসাইক্রোপিডিরা বিটানিকা উপহার দিরা আপ্যারিত করেন। ১৮৮০ খুঁইাকে ইনি "নবাব" উপাধি, ১৮৮০ খুঁইাকে দি, আই, ই এবং ১৮৮৭ খুঁইাকে "নবাব বাহাত্ত্বর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯০ খুঁইাকে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর ধারণা ছিল, যদি মুসলমানের নব্যসম্প্রদার প্রাণপণে পাশ্চাত্য বিভার অর্জন না করেন, তবে হিন্দুদিগের সঙ্গে কথনই সমকক্ষতা করিতে পারিবেন না। নবাব আবহুল লতিফ্ বাহাত্ত্বর, মিইভাষী, পরোপকারী এবং মুসলমান-সমাজের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। ইনি জ্যাত্বর্গনির্কিশেবে বন্ধবাৎসল্যের পরিচয় দিতেন। হিন্দু-বন্ধ্রগণের উৎসবে বাসনে উপন্থিত থাকিয়া, প্রকৃত বন্ধুত্বের কার্য্য করিতেন। পরের বিবাদ মিটাইবার জল্প ইনি নিরম্বর বাত্ত থাকিয়ো, প্রকৃত বন্ধুত্বের মায় হাত্তণে অনেক গণ্য মান্ত ধনিবংশ উচ্ছেন অবসাদ হইতে রক্ষা পাইরাছে। নবাব বাহাত্রের মত মধুরভাষী নিরহন্ধার এবং সামাজিক লোক আমরা আরই দেখিতে পাই।



## স্বৰ্গীয় দীনবন্ধু মিত্ৰ।

বমুনা নদীর তীরস্থ চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালের চৈত্রমাদে দীনবন্ধ জন্মগ্রহণ করেন ভাঁহার পিতা অতি দরিত্র ছিলেন,—দীনবন্ধু কোনরূপে পাঠশালার দামাত লিখিতে পড়িতে শিখিয়াই জমিদার সরকারে ৮২ টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু উাহার লেখাপড়ার প্রতি অত্যন্ত অমুরাগ বশতঃ পিতার অনিচ্ছা সন্ত্রেও তিনি কর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতার উপস্থিত হন; তখন তাঁহার বরদ ১৫।১৬ বংসর মাত্র। কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার পিতৃব্যের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, এখানে তাঁহাকে প্রায়ই নিজের রালা করিরা থাইতে হইত। নানা প্রকার অহাবদা সত্ত্বেও তিনি লং সাহেবের ক্ষুলে ভর্ত্তি হইয়া ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন। এথানে তিনি আর একটি কৌতুকাবহ কাও করিয়া বদেন,—দীনবন্ধুর নাম ছিল গন্ধর্ম নারায়ণ মিত্র, শৈশবে বালকগণ তাঁহাকে 'গন্ধ' 'গন্ধ' বলিয়া ডাকিত, কেহবা বিজ্ঞাপচ্ছলে 'থু ! গন্ধ !' প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাকে রাগাইতে চেষ্টা করিত; গন্ধর্কনারায়ণ মনে মনে স্বীয় পিতৃনত নামটির উপর ভারি চটিয়া গিরাছিলেন: স্কুতরাং লং সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সমগ্নাম লিখাইতে যাইয়া আপনাকে 'দীনবন্ধ মিল' বলিয়া পরিচয় দিলেন, এ নাম তাঁহাকে কেহ দেয় নাই, এই নামকরণ স্বয়ংই করিয়াছিলেন। লং সাহেবের স্কলেই তাঁহার ইংরাজীর হাতে থড়ি, তথন কে জানিত এই পাডাগেঁরে বালকটি কালে নীল দর্পণের মত নাটক রচনা করিয়া ফেলিবেন, এবং শ্বয়ং লং সাহেব তাহার অফুবাদ করিয়া জেলে যাইবেন! লংসাহেবের স্থুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি অপর একটি ইংরেদী স্কুলে প্রবেশ লাভ করেন, এবং তথা হইতে জুনিয়ার স্বলারসিপ পাইয়া তিনি হিন্দু কলেজে পড়াগুনা করেন, তথায় সিনিয়ার ফলারসিপ পাইয়া সন্মানের সহিত পাঠ সাঙ্গ করেন। পড়িবার সময় এবং উত্তর কালে তাঁহার অপূর্ব্ব একাগ্রতা সম্বন্ধ অনেক গল শোনা গিয়াছে। তিনি যথন পাঠ বা রচনা কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতেন, তথন সম্মুথে ভয়ানক গোলমাল, কি কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলেও তাহা শুনিতে পাইতেন না ;—অধ্যয়ন হারা তিনি একরূপ যোগ সাধন করিতেন। পাঠ সাজের পর দীনবন্ধ ডাক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন, কর্মক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন, এজন্ত অহতি শীঘু শীঘু তিনি উরতির সোপানে আরোহণ করিরা, উক্ত বিভাগের সমূচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পুদাই যুদ্ধে তিনি ডাকের ব্যবস্থার জন্ত প্রেরিত হইয়া দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া ছিলেন। এজন্ত সরকার বাহাছর তাঁহাকে রায় বাহাছর উপাধি প্রদান করেন। হিন্দুকলেজে পড়িবার সময় দীনবন্ধ গুপুকবি-সম্পাদিত "প্রভাকরে" কবিভা লিথিতেন, বাল্যকাল হইডেই তাঁহার বলভাষার প্রতি বিশেষ অন্তরাগ ছিল, কর্মকেত্তে প্রবেশ ভরিয়া এই অন্তরাগ বিশেবরূপে বর্দ্ধিত হইরাছিল। "নীল দর্পণ্ট" তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই নাটকের প্রভাবে নীল হরগণের অভ্যাচারের অবসান হয় এবং এদেশে ও বিলাতে ভুষ্ন আন্দোলন উপস্থিত হয়, স্থতরাং সাময়িক প্রভাবের ছং

হিসাবে নাটকথানি শ্রেষ্ঠতম ফললাভে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সাহিত্যিক নৈপুণাও প্রথম শ্রেণীর; ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যে, বলভাষার নীল দর্পণের ক্রায় উৎক্রষ্ট নাটক আর একথানিও নাই। নীল-দর্পণের পরে দীনবন্ধ "নবীন তপন্থিনী" "বিয়ে পাগলা বুড়ো" "সধবার একাদশী," "লীলাবতী," "মুরধুনী কাব্য," "জামাই বারিক," "হাদশ কবিতা," "কমলে কামিনী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। দীনবন্ধু বাবুর সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহার রচিত ছোট ছোট অনেক কবিতা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশই তাঁহার বাল্য রচনা ও প্রভাকরে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবুর পরিহাস রসিকতা উচ্চশ্রেণীর, কিন্তু জাঁহার হৃদয়ে পরহুংথে যে গভার সহাত্মভৃতি রেখা পড়িত, নীলদর্পণ তাহার নিদর্শন ও কীর্ত্তিস্তম্বরূপ। তাঁহার রচিত অন্তান্ত নাটকেও পরিহাসের অস্তরালে দেশের কুনীতির প্রতি অমিশ্র ঘুণা ও দেশীয় লোকের কণ্টে আস্তরিক সহাত্মভৃতি বিরাজমান। দীনবন্ধু বাব যে আসরে কথা বলিতেন, সেথানে হাস্তরসের প্রস্রবণ বহিত। তিনি এরপ উদার ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন যে, বিনা নিমন্ত্রণে অপরিচিত ভদ্র লোকের বাড়ীতে ঘাইয়া পরের জন্ত বিস্তৃত আসনে উপেবেশন পূৰ্বক আহাৰ্য্য চাহিয়া থাইতেন। বিশ্বমবাবুকে তিনি নবীন তপশ্বিনী উৎসূর্গ করেন, বৃদ্ধিমবার মুণালিনী তলামে উৎসূর্গ করিয়া সেই ঋণ শোধ দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দীনবন্ধর অক্তাত্রন বন্ধুতার ঋণ যে কিছুতেই পরিশোধনীয় নহে আননদমঠের ভূমিকায় তাহা বন্ধিমবাবু আভাসে বুঝাইয়াছেন। মৃত্যুকালেও দীনবন্ধুর হাস্ত প্রিয়তা যায় নাই, বিদ্ধমবাবু দেখিতে আসিলে বলিলেন,—"দেখলি ফোড়া এবার আমার পায়ে ধরিয়াছে।" ১৮৭৩ थुः व्यत्कत्र २ला नत्वस्त्र मीनवस् वर्गात्त्राह्ण करत्रन।





## ষ্ণীয় বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাখ্যায়।

১৮০৬ খুঠানের ২৭শে জুন জেলা চবিবশণরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে রাম বিদিমচকু চট্টোপাধার জন্মগ্রহণ করেন, বিদিমচকুর জন্মে কেবল কাঁটালপাড়া নহে, চিবিৰেশপ্ৰগণা জেলা মাতা নহে, সমগ্ৰ বঙ্গভূমি ধভা হইয়াছে। বৃদ্ধিচন্দ্ৰ বাদ্ৰচন্দ্ৰ চট্টো-পাধ্যাবের ততীর পুত্র। যাদবচন্দ্র বড় লটে লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলের একঞ্চন খ্যাত-নামা ডেপ্টী ছিলেন। শৈশবেই ভাঁছার প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া সকলে প্রকিত ও বিস্মিত হইরাছিল। মেনিনাপুরে বৃধিনচন্দ্রে ইংবাজা শিক্ষার আরম্ভ, সেখানে তাঁছার পিডা ডেপুটা কলেক্টর ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হগলী বলেজ হইতে দিনিয়ার রুতি প্রীক্ষায় স্থানের সহিত উত্তর্ণ হন। ছগণী কংশজে অধ্যয়ন কালে তিনি চতু স্পাঠীয় সংস্কৃত অধ্যাপকের নিকট চারি বংসর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁহার এই শিক্ষা কেবল বঙ্গ সাহিত্যের নহে, বঙ্গদেশের ও বংলালিগাভির পক্ষে কলাগিকর হইগাছে। তাঁহার পর্যুত্ত, কুফ্চরিত ও গীতা বাঙ্গাণীর চিঙাশীলতা মীমাংসা ও ভর্নিরূপণ শক্তির বিরাট জরজ জ । শিনিরার বৃতি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরাই বহিমচেল বছ বিভিন্ন বিষয়ে। অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিষাছিলেন যে,প্রগাঢ়পণ্ডিতগণের পক্ষেও তাহা শ্লাঘার বিষয়। নিনি-শ্বার বুজি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র আইন বিভা শিক্ষা করিতে ক্লিকাভায় আনেন। প্রেণিডেন্সি কলেজে যথন তিনি আইন শিক্ষা করেন,সেই দময় বি, এ পরীক্ষা গ্রহণের প্রণা বিশ্ববিত্যালয়ে প্রবর্ত্তি হইল: তিনি চুই মাসের চেষ্টায় বি, এ পরীক্ষায় সস্মানে উত্তীর্ণ ट्टे**ে**न । বঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বি. এ. উপ।বিধারী। বঙ্কিনচন্দ্র অনেক বিষয়েই প্রথম। তিনি যাহাতে হাত দিয়াছেন, তাহাই প্রথম ও প্রধানতান অধিকার করিয়াছে। গণিতেও বৃদ্ধিচন্দ্রের অনাধারণ বাৎপত্তি ছিল। বৃদ্ধিচন্দ্রের অপূর্ব প্রতিভায় মুগ্গ ইইয়া দে সময়ের ভোটশাট **হাশিডে সাহেব তাঁহাকে আ**দর করিয়া ডাকিয়া ডেপুটা ম্যাজিট্রেটেক পদে নিযুক্ত করেন। তেপুটী ম্যাজিট্রেটের পদ গ্রহণ করার আরে তাঁহার আইন পরীকা দেওরাহর নাই; তখন তাঁহার বয়স একুশ বংসর মাতে। ডেপ্টাগিরি বহিষচক্রের জীবনের পক্ষে অভিশাপ অরপ হইয়াছিল--একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়। কঠোর হাকিমী পরিশ্রমের পর তিনি যে টুকু অবশর পাইতেন, ভাহা মাতৃভাষার দেবাতেই ব্যশ্নিভ হইত। তাঁহার অমধুর অনস্রটুকু মাতৃভাষার দেবার ব্যয় করিয়া তিনি আমাদের জল্প কি অম্ণ্য রয়ই রাখিয়া গিরাছেন। — আমাদের আক্ষেপ হয়, তাঁহার অবসর কাল অপেকারত দীর্ঘ হইল না কেন ? বক্লভাষার প্রধান লেখকেরা প্রথমে ইংরাজী ভাষাতেই দেবী বীণাশাণির উদ্বোধন আরেন্ত করিতেন। মাইকেল মধুস্থান গৌড়জনবাসীর অভা মধুচক্র রচনার জনেক প্রের ইংরাজী ভাষার 'ক্যাপ্টিভ লেডি' নিধিয়াছিলেন, বঙ্কিচল্লও 'ইণ্ডিয়ান কেণ্ডে নামক

পত্রিবার "Roymohan's wife" লিখিরাছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি মাতৃভাষার সেবার মন বিলেন। বঙ্কিনচক্র শুভক্ষণে বস্বভাষার উপতাস রচনা আরম্ভ করিলেন, এখানে ও ভিনি প্রথম ও প্রধান । বঙ্গদর্শনে বৃদ্ধিচন্দ্র বাঙ্গালা মাসিকের আদর্শ সৃষ্টি করেন, ছুর্গেশনন্দিনীতে তিনি বাঙ্গালা উপত্যাদের আদর্শ পাঠকগণের সম্মুখে প্রকটিত করেন। ১৮১২ অব্দে হুর্গেশন্দ্িনী প্রাথম প্রকাশিত হয়, ১৮৭২ অব্দে বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ। দেৰীচৌধুৱাণী বন্ধদৰ্শনে প্ৰকাশিত হইতে হইতে বন্ধদৰ্শন বন্ধ হইয়া যায়। বন্ধদৰ্শন আহাজ বানচাল হইলে প্রচার ডিঙ্গী বঙ্গ দাধিতোর সাগরে ভাসমান হইল। বঙ্গিমচন্দ্রের মত কর্ণার বর্তমান থাকিতেও বঙ্গদর্শন জা**হাজ** ডুবি বঙ্গদেশের পক্ষে ক্রক্ষা। বঙ্গৰ্শনের পর তাঁহারই পোষকতায় "প্রচার" বাহির হইল। প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র রুষ্ণ চরিত্র ও গীতার ব্যাথ্যা প্রকাশ করেন, কিন্তু গীতাখানি তিনি শেষ করিয়া। যাইতে পারেন নাই, এই গীতা ব্দ্নিচন্দ্রের চিম্বাশীলতা, পাণ্ডিতা, বিবেচনাশক্তি ও বুদ্ধি নৈপ্রের জীবন্ধ নিদর্শন। ইহা ভারত বাসীর চিম্বার গতি নুতন পথে প্রধাবিত করিয়াছে। গীতার ব্যাখ্যাতে বৃদ্ধিমচন্দ্রের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি বর্ত্ত্রমান বাক্লর শিক্ষকের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন, ইছা ব্রহ্মণ্য ধর্মের সহিত অমুষ্ঠিত কর্মের অপুর্ব্ব মিলন সংঘটিত করিয়াছে। হায় এমন পুত্তক তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। ১৮৮৭ অবেদ নবজীবন পত্তে বৃদ্ধিম বাবু ধর্মাত্ত্ব লিথিতে আরম্ভ করেন। ধর্মাতত্ত্ব পাঠ করিয়া বাঙ্গালী পাঠক হিন্দু ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা অবগত হইয়াছেন, হিন্দু ধর্মক শ্রমা করিতে শিথিয়াছেন। বৃদ্ধিচন্দ্র বাঙ্গাগার ইতিহাস রচনারও প্রথম প্রবর্ত্তক। এতদিন পরে ছই একজন বাদালী লেখক তাঁহার প্রদর্শিত পথে ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। বৃত্তিমন্দ্রের রুটিত বহুপ্রবৃদ্ধে উল্লার মৌলিক্ত। ও গ্রেষণার পরিচয় পাওয়া যায়: ষ্মতি কঠিন বিষয়কেও তিনি সরস ও সহল বোধা করিয়া লিখিতে পারিতেন। ইংরাজী রঃনায় বৃদ্ধিমচন্দ্রের অধামান্তশক্তি ছিল, স্থপণ্ডিত পানুরী হেষ্টি দাহেবকেও ওর্করুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাভূত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার সমালোচনা শক্তি ব্লুসাহিতে। অত্লনীয়, ভাহার ভীত্র কখাবাত বাহার পিঠে পড়িয়াজে, সেই জানে তাঁহার বিজ্ঞপ চি মর্মভেদী। ৰ্লিঃমচক্ৰ বড় দহাৰ্য বন্ধ ছিলেন। রাজ্বারে তাঁহার যথেই দ্যান ছিল, তিনি নিতাঁক ভাবে রাজকার্যা সম্পন্ন করিতেন, ক্বিতা রচনাতেও বৃদ্ধিসচন্দ্র সিদ্ধ হস্ত জিলেন। কিন্তু তাঁছার সমগ্র শক্তি ও প্রতিষ্ঠা তিনি উপস্থাস রচনাতে ও ধর্ম ব্যাখ্যার বিনিরোগ করির।ছিলেন। তাঁগার উপভাসের পরিচর অনাবখাক। তাঁহার স্থাম্থী, কমলমণি, আংরেসা, অমর, লবললতা, বালাণীর গৃহে গৃহে জীবস্তভাবে বিয়াল করিতেছে। তাঁহার চিরম্বনীর মহাদ্দীত 'বলে মাত্রম' আছে দমগ্র ভারতবর্ষে ধ্বনিত হইতেছে। আনন্দ-মঠ তাঁহার অদেশ-প্রেমের ফণ। রাজকার্যোর প্রস্কারত্বরূপ বভিমচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট কর্ভৃক রার বাহাত্র ও সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হন। বলসাহিত্যের উলভির অস্ত ভিনি বে পরিত্রম করিয়:ছিলেন, ভারার যোগ্য পুরস্কার প্রাদানের উপযুক্ত সম্মান গ্রণ্মেপ্টের নাই। ১০০০ সালের ২৬ এ চৈত্র বভিমচনের অমর আহা দিবাধামে যাতা করে।



## শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২৩৮ সালের ২৫ এ বৈশাধ রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর কলিকাতা জোড়াদাকোর মুপ্রাদিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; রবীন্দ্রনাণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্রিষ্ঠ পুত্র। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও পিতামই ছই জনেই বঙ্গস্যাজের স্থাসিদ্ধ ব্যক্তি। পিড:মই তংকালিন রাজকীয় স্মাজে বেরপ খাতিলাভ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালিদ্যাজের প্রে তাহা সেকাবে অত্যন্ত হর্লভ ছিল। একালের ভ কণাই নাই। পিতা মহধি দেবেল্লনাধ ধর্মসমাজে যে গৌরবলাভ করিয়। গিয়াছেন, একালে তাহার ভুলনা নাই। রবীজনাথ কাবা-জগতে যে খাড়তি লাভ করিয়াছেন, বলসাহিভারে ইতিহাসের শেব দিন পর্যায় তাহা অজুল রহিবে। বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথ অশাধারণ বৃদ্ধিমান, এবং তাঁছার অন্তর্দৃষ্টি প্রথর। তাঁহার চকুর দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যাল, তাঁহার দৃষ্টি হালরের অন্তর্দেশ হইতে কিরুপে মানুষ্টিকে খুঁজিয়া বাহির করে। এরপ প্রথর অন্তর্দ্তি ভিরুকেই উচ্চ শ্ৰেণীর কবি হইতে পারে না। শৈশবেই তাঁহার কাব্যরণ পিপামু শিশু হাদয় রামারণ ও মহাভারতের গল্পে তন্ময় হট্য়। উঠিত। পাঠের জন্ম তাঁহার আংশে এমন প্রবংশ আহ ছইথাছিল যে, তিনি চারি পাঁচ বংসর বয়সেই পাঠ করিতে শিথিয়াছিলেন। অতি আংল বয়সেই রবীক্রনাথ কবিতা লিখিতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহার সে সকল কবিতায় কবি হাদয়ের স্বাভাবিদ সরলতং, আবেগ ও মধুরতা ফুটিয়া উঠিত। রবীলুনাণ কিছুদিন নর্মাল স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন; তাহার পর বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া, শেখা পড়া করিবার সৌভাগা লাভ হয় নাই। তাঁহার শিতার তভাবধানে তিনি শিক্ষিত হইয়াছিলেন, তাই রবীল্রনাণের শিকা বিথবিদ্যালয়ের শিকা-প্রণালীর অনেক উদ্বে সম্পূর্ণভা লাভ করিয়াছে। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন; মাতৃহীন স্কৰ্ কনিষ্ঠ স্তান্টিকে তিনি এমন্ট করিখা চোথে চোখে রাখিয়া মাতুর করিয়াছিলেন। পিভার চরিত্রের প্রভাব রণীক্রনাণের চরিত্র কিরূপ ভাবে অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার এই পরিণত ব্যসের কার্য্যে ভাষার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পিভার উপদেশে রবীক্সনাথ ভাঁহার পাঠ্য ইংরাজী জ্যোতিষ গ্রন্থের বলামুবাদ করিতেন—ইহাই তাঁহার বালাগা রচনার আবারস্ত, ১৬ বংসর বয়সে তিনি ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রবন্ধ শেখেন। রবীন্ত্রনাথ তাঁছার মধ্যম দহোদর তীযুক্ত স্তোক্তনাথের সহিত অনেক দিন ওজেরদেশে বাস করেন, নান। গ্রন্থ অধায়নে এ সময়ে তিনি জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেন—তাহার পর ইংলও যাত্রা করেন: লওনের ইউনিভার্ষিটী কলেজে কিছুদিন তিনি সাহিত্য চর্চ্চা করেন, তথন অংবিধ্যাত নিঃ ছেনরি মরলী দেখানকার অধ্যাপক ছিলেন। রবীজনাপের জীবনের ইতিহাস ঠিক সাধারণের জীবনের মত নহে, তাঁহাকে বুরিতে হুইলে ভাঁহার

কাব্য গুলি বুলিতে হয়। ঠাঁহার প্রতিভা বছমুখী। কবিতায় ও গদ্যে তাঁহার সমান অবিকার, এরূপ রচনাশক্তি অননা-হৃত্ত। রবীক্রনাথ কিছুদিন যোগ্যভার সহিত ভারতী-দম্পাদনে রত ছিলেন, ভাহার পর প্রীমন্তী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সহযোগিতায় 'ব্লক' নামক একখানি সুখপাঠা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'বালক' অর দিনের মধ্যেই উ ট্রয়া যায়, তাহার পর তিনি 'সাধন।'-সম্পাদনে প্রয়ন্ত হন। প্রথম আমলের হিত্বাদীতে ভাঁহার যে তুই একটি গল বাহির হন ভাহা পাঠ করিয়াই সাহিত্য রসজ্ঞগণ বুঝিয়াছিলেন, গল বচনাল ববীজনাথের অসাধারণ ক্ষমতা উচ্চার 'পোটমাটার' প্রটি আমাদের বজীর গুরুত্ব জাবনের স্থানর সালেধা, হার্মের ভাবের এমন চিত্র অভিত করা অর ক্ষমতার কার্যা নতে। তাঁহার সম্পাণিত দাধনায় অনেক উৎকৃষ্ট ছোট গল প্রকাশিত হইয়াছে, বঃসাহিত্যে তাহা স্থায়িত্ব লাভের যোগ্য। তাঁহার রচিত 'কু্থিত পাষাণ'- 'মেঘ ও রৌদু' গল্পের ও 'কচ ও দেবধানি'—' উর্বাদী' প্রভৃতি গাণা ও কবিতার ভাষা অমুণম। এমন ঝলারমন্ত্রী গীতি-মুধর ভাষায় রচনা করা বছ সাধনার ফল। উপভাস রচনাতেও রবাজ্রনাথ ক্লতিত্বের পরিচর দিরাছেন। তাঁহার সমালোচনা শক্তি তাক্ষ, সৌলর্য্য মুক্তিও অবতাত প্ৰথর। রবীস্ত্রনাথ বহু কাব্য, উপতাস, কবিতা, গল্প এ নাটা এবং গীতি নাট্য রচনা করিয়াছেন। স্থীত রচনায় র্যীন্দ্রনাপ বর্ত্ত্যান যুগে এক নূতন অনুদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার প্রণায় সঙ্গীত গুলি মার্ক্তি ক্লচি ও স্থকোমলভাবে সমলস্কৃত। কতকগুলি ধর্মস্পীত ও প্রেমস্পীতের তুলনানাই। কেবল সঙ্গীও রচনার নহে, গান গাহিবার শক্তি তাঁহার অসাধারণ। তাঁহার ভাতীর সঙ্গীত গুলি 'স্বদেশী' আলোলনের নিনে বাঙ্গানীর হৃদর অপুর্ব পুলকে ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছিল। র্যীক্র-নাথের সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলি অসাধারণ তিপ্তাশীলতার সহিত লিখিত। ষ্ঠারার ভাষা সভেজ, মধুর, স্থলতিত এবং ঝকারমগী। কোন সভায় তিনি প্রবন্ধ পাঠের জন্ম উপত্তিত হইলে সভাত্তনে যেক্ষপ জনপূর্ণ হয় তাহা দেখিলে বুঝিতে পার। যায় তাঁহার ভক্তে দংখ্যা কত অধিক। কবিতায় আৰু কাল তাঁলার অসংখ্য অমুকরণকারী দেখিতে পাই নাই। উপমায় রবীক্তনাথ বাঙ্গালার কালিবাস বলিলে অত্যক্তি হয় না। রবীক্তনাণ कर्यकानि आनि बाक्षत्रभाष्मत मन्नानिक हिल्लन। छाहात नैत्रम नामक शात्रमार्थिक স্ফ্রীভ পুস্তকে তাঁহার ধর্মজীবনের চিত্র পরিক্ট হইয়াছে। সেকালের আর্য্যঋষি-দিগের স্থাপবিত্র শান্ত ও অতনির চ জীবনের পক্ষপাচী প্রাচীন আদর্শে ছাত্রদিগের শিকাদানের জন্ম তিনি বোলপুর শান্তিনিকেতনে একচর্যাপ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন: এই আশ্রমের উন্নতিই তাঁচার শীবনের প্রধান সাধনা হইবাছে। তাঁহার সম্পাদকভার বঙ্গদর্শনের নবপর্যার প্রকাশিত হইরাছে। এই সময়ে তাঁহার বহু কবিতা, প্রবন্ধ, উপস্থাস প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার শেষ উপয়াস নৌকাড়বী বলসাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠানাত ক বিয়াছে ৷



# স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্সরকুমারের পিতার নাম স্বর্গীয় পীত স্বর দত্ত এবং মাতার নাম দয়ায়য়ী। বর্জমান জেলার নব্দীপ-সন্নিহিত চুপী গ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ অক্ষয়কুমার কায়স্তকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৩৭ সালে দশমব্যীর অক্ষরকুমার গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া, থিদির-পুরে আদেন এবং পিতৃব্য-পুত্র হরমোহন দত্তের বাড়ীতে থাকিয়া লেথাপড়া শিথিতে আরম্ভ করেন। জন্ম মাষ্টার নামে এক বাক্তির নিকট অক্ষরকুমার প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১২৪৩ সালে অক্ষরকুমার কলিকাতার ওরেমিণ্টাল দেমিনারী নামক বিম্মালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিম্মালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ৮ গৌরমোহন স্মাত্য দীনহীন বালকদিগকে বিভাদান করিবার জন্ম দর্মদাই প্রস্তুত থাকিতেন। অক্ষরুমারকে প্রত্যহ থিদিরপুর হইতে পদত্রজে এই বিভালয়ে আসা যাওয়া করিতে হইত। এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; তথন সংসারের সমস্ত ভার অপ্রাপ্তবয়স্ক অক্ষর্কুমারের উপর পতিত হয়। তিনিও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্থুল পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার জ্ঞানামুরাগ ক্রমশঃ বন্ধিত হইতে থাকে। তিনি অসাধারণ যত্ন সহকারে ইংরেজী, করাসী, জর্মণ প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষার অমুশীলন করেন। এই সময়ে "প্রভাকর"-সম্পাদক স্থকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় এবং প্রভাকরেই অক্ষরকুমারের সর্ব্রপ্রথম বাঙ্গালা রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৪০ গ্রীষ্টান্দে কলিকাতায় "তম্ববোধিনী" পাঠশালা স্থাপিত হইলে. অক্ষয়কুমার আট টাকা বেতনে তথায় একটি শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন-পরে এই বেতন বাড়িয়া ১৪১ টাকা হইয়াছিল। এই সময়েই ইংহার রচিত একথানি ভূগোল প্রকাশিত হয়। অনস্তর বিস্থাদাগর মহাশয়ের সাহায্যে ও মহর্ষি দেবেজ্ঞনাথের সাহচর্য্যে অক্ষয়কুমার তত্ত্বোধিনী পত্রিকার পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খুষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অক্ষয়কুমার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অপরিমিত পরিশ্রমে পত্রিকাসম্পাদন করেন: তথন বঙ্গদেশে এই পত্রিকার অসাধারণ "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার," "চারুপাঠ" প্রতিপত্তি হইরাছিল। "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" প্রভৃতি গ্রন্থগুলির অধিকাংশ প্রথমতঃ তত্তবোধিনী পঞ্জিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনা ওজখিনী, প্রাঞ্জল ও হলয়গ্রাহিনী ছিল। কিন্ত বিষয়-নির্মাচন ও ভাষা-বিশুদ্ধির জন্ম তিনি অনেক সময়েই মহর্ষি দেবেজ্রনাথ এবং বিস্থাসাগর মহাশব্দের সাহাধ্য গ্রহণ করিভেন। মহর্ষি দেবেক্সনাথের সহিত তাঁহার সর্বজ মতের মিল হইত না। সন্ত্যাসধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রথনতঃ সাতিশন্ত অহরাগ ছিল, কিন্তু তাহা মহর্ষির অমুমোদিত নম্ন বিশিষা, অক্ষয়কুমারের রচনাগুলি আগে তিনি সমস্ত দেখিয়া তত্তবোধিনী পত্রিকার প্রকাশ করিতে দিতেন। যাহা হউক, অক্ষুকুমারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তি ভাঁহাকে অচিরে তাৎকালিক বলীয় লেথকবর্গের মধ্যে অতি উচ্চ আসন

প্রদান করিয়াছিল। তত্তবোধিনী-পত্তিকা-সম্পাদনের জন্ম ইনি মাসিক ষাটু টাকা মাঞ বেতন পাইতেন। ১৮৫৫ খুষ্টান্দে বাঙ্গালা শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্ম বিস্থাসাগর মহাশয়ের পরামর্লে গ্রব্যেণ্ট কলিকাতার নর্মাল স্থল প্রতিষ্ঠা করেন, বিস্থাদাগর মহাশ্রের অত্ন-রোধে অক্ষরকুমার তথাকার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময়েও তিনি তত্তবোধিনী পত্তিকার উন্নতিকল্পে শারীরিকও মানসিক পরিশ্রম করিতে ক্রটি করেন नारे। এই वर्गत आवाज मारम উপাদনাকালে এক দিন অক্ষুকুমার সহসা মৃদ্ধিত इटेब्रा পएजन। जनविध निमाकन भिरतारतान उँ। टाइक व्यक्संना कतिब्रा स्कलन। ১২৯০ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়দে অক্ষয়কুমার হাবড়া জেলার বালী গ্রামে প্রাণ-ত্যাগ করেন। উৎকট শিরোরোগু লইয়াও ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া-ছিলেন। 'ভারতবর্ষীয় উপাদক-দম্প্রদায়' প্রভৃতি পুত্তক-রচনার বিরাট শ্রমই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ। অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত বিবিধ পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিথিত-গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "বাছবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার,"—প্রথম ও দিতীয় ভাগ; "চারুপাঠ" প্রথম, দিতীয় ও তৃতীয় ভাগ; "পদার্থবিছা"; "ধর্মনীতি"; "ভারতবর্ষীর উপাসক সম্প্রদায়,"—প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ। এই দ্বিতীয় ভাগ "উপাসক-সপ্রদায়" যথন লিখিত হয়, তখন তিনি উৎকট ব্যাধি যন্ত্রণা সহু করিতেছিলেন। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বস্তুর সহিত অক্ষরকুমারের বিশেষরূপ সৌহাত্ত ছিল; এই সৌহাত্তস্থতক কতকগুলি স্থলর পত্র "প্রবাদী" নামক মাদিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানাদির প্রাচ্য পথে আলোচনা করিয়া, ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে নবামতের হত্তপাত করিয়া, অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা ভাষাকে নবজীবন দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সর্ববিধ সংস্কার ও মতামতের ক্রমবিকাশে অক্ষয়কুমারের প্রচারিত সংস্কার ও মতামতের পরিণতি ও পরিবর্ত্তন ঘটতেছে সতা, কিন্তু তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সে পথের এখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষা দত্ত-প্রদত্ত যে সঞ্জীবতায় সবল হইয়াছিল, সে সঞ্জীবতা কোন কালে তিরোহিত হইবে না।





#### স্বৰ্গীয় কালীপ্ৰসন্ন সিংহ।

কালীপ্রসম্বের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ সার টমাস রম্বোল্ড ও মি: মিড্ল্টনের দেওয়ানী কর্ম করিতেন; তিনি মুশিদাবাদে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কালী-প্রসন্নের পিতার নাম নন্দলাল, কিন্তু তিনি "সাতু সিংহ" নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। ইহারা যোড়াসাঁকোর বিথাতি জমিদার। কালীপ্রসঙ্গের প্রকৃতি কতকটা অন্তত রক্ষের ছিল। এক দিকে চাপল্য ও ক্ষণিক উত্তেজনা এবং অপর্যদিকে গুরুতর বিষয়ে প্রবীণস্কুল্ভ অপূর্ব অমুরাগ, এই ছুই বিরুদ্ধ দিক হইতে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ হইয়াছিল। ইংরেজী বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত এই তিন ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জাঁহার "ছতোমপ্টাচার নক্সা" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে অপভংশবছল চলিত ভাষায় যে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কতকটা ক্ষণিক উত্তেজনা ও নবীনতাম্বলভ চাপল্যের ফল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু চিত্রগুলি কালে ঐতিহাসিকের চক্ষে আদৃত হইবে। প্রচলিত অমাৰ্জ্জিত ভাষাকেও তিনি সাহিত্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; এ সম্বন্ধে তিনি এবং টেকচাদ ঠাকুর [ পিয়ারীটাদ মিতা ] লেথকসমাজে পথপ্রদর্শক। কিন্তু কালীপ্রাসন্ধ সিংহ মহাভারতের গদ্য বঙ্গান্ধবাদের জন্মই অতুল খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই মহৎ কার্য্যে তিনি রাজার স্থায় মুক্তহত্তে অর্থবায় করিয়াছিলেন। এই মহাভারতের অন্ধবাদ করিবার জন্ম তাঁহাকে এশিয়াটক সোদাইটির মুদ্রিত পুস্তক, শোভাবাজারের রাজবাটীর হন্তলিথিত পুস্তক, ৮ আগুতোষ দেব ও মহারাজ যতীক্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকাগারস্থিত হস্তলিথিত কতকণ্ডলি প্রাচীন পুস্তক অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কাশী হইতে তাঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ একথানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও সবিশেষ উপকারে আসিম্বাছিল। মহাভারতের ব্যাসকূটের সন্দেহনিরাকরণার্থ তিনি তারানাথ তর্কবাচম্পতি এবং বিভাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহৎ কার্য্য স্থাসিদ্ধ করিবার জন্ম অনেক পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে চক্রকান্ত তর্কভূষণ, কালীপ্রসন্ন তর্করত্ব, ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ব্রজনাথ বিস্থারত্ব, অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য, অভয়াচরণ তর্কালস্কার, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, বাণেশ্বর বিভালকার, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সমধিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ গ্রীষ্টান্দে এই অফুবাদ সমাপ্ত হয়। এখনও প্রাঞ্জল ও সরস অনুবাদে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই আদর্শরণে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইন্না থাকে। প্রতিদিন মহাভারতের যতটুকু অনুবাদ হইত, স্বর্গীয় সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাছর সায়ংকালে কালীপ্রসন্ধ সিংহের বাটীতে আগমন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। অন্থবাদে বিভাসাগর মহাশয়ই পথপ্রদর্শক হইরা-ছিলেন। এই সকল সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া সিংহমহাশয় লিথিয়াছেন, "এতভিন শ্রীযুক্ত রাজা কমলক্ষণ ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি হিন্দু দলপতিরা আমার নির্দিষ্ট

পাঠক ছিলেন।" মাইকেল যে অমিত্রাক্ষর ছল্দের প্রচলন করেন, কালীপ্রসন্ধ সিংহই প্রথমে তাহা "ছতোমপ্রাচা"র ব্যবহার করিয়াছিলেন। পাঠক দেখুন, কালীপ্রসন্ধ-বিরচিত "ছতোমপ্রাচা"র অমিত্রাক্ষরমন্ধ উৎসর্গটি কেমন স্থলর।—

হে সজ্জন! স্বভাবের স্থনির্মাণ পটে রহন্ত রসে রঙ্গে, চিত্রিস্থ চরিত্র, দেবী সরস্থতী-বরে। রূপাচক্ষে হের একবার; শেষে বিবেচনা মতে যার যা অধিক আছে, তিরস্কার কিছা পুরস্কার, দিও তাহা মোরে, বহুমানে লব শির পাতি।

কালীপ্রসন্ধ ব্যব্ধে অকুষ্ঠিত ছিলেন। অনেক সময়েই তিনি কেবল সহান্ত্রভূতি-প্রণাদিত হইরা, পাত্রাপাত্র না বৃঝিয়া, অতিরিক্ত দানশীলতার পরিচয় দিতেন। অর্থের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র অন্তর্রাগ ছিল না; এই জন্তই শেষদশায় তাঁহাকে কটে পতিত হইতে হইয়াছিল। মহাভারত প্রকাশকল্পে অজস্রবায়ে এবং অন্যান্য অনেক ব্যয়ে ও অকুষ্ঠিত দানে তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। সেই জন্তই উড়িয়ার বিস্তৃত জমিদারী এবং কলিকাতার বেঙ্গল ক্রবের স্থায় কতকগুলি বাড়ী তাঁহার হস্তচ্যত হয়। তিনি যে বালকের স্থায় সরলচিত্ত ছিলেন, তাহা তাঁহার ঋণশোধ-প্রণালীতে প্রতিপন্ধ হয়। কপটতাকে তিনি একান্ত য়ণা করিতেন। কপট ব্যবহারকে বড় ভয় করিতেন বলিয়াই, তিনি অনেক সময়ে সরলতাকে পরাকাষ্ঠায় আনয়ন করিয়া, নিজে অপরিণামদর্শী বলিয়া পরিচিত হইতেন। কিন্তু সহস্র ক্রটি সত্ত্বেও তাঁহার স্থভাবে ও চরিত্রে যে সরল ও আমায়িক ভাব ছিল, তাহা অয় লোকেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুণেই তিনি অনেক মহদাশয় লোকেরই স্লেহভাজন ছিলেন। বিস্থাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রাধিক স্লেহ করিতেন। কালীপ্রসন্ধ কবে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এথনও তাঁহার গুণ সকলে ভূলিতে পারেন নাই। তিনি মরিয়াছেন, কিন্তু এক মহাভারতই তাঁহাকৈ স্বমর করিয়া রাথিয়াছে।



#### শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ছোষ।

ঢাকা জেলার অধিবাদী রায় ছ্র্গাপ্রদাদ ঘোষ বাহাত্রের স্থ্যাতি পূর্ববঙ্গের সর্ব্বত এখনও শ্রুত হইয়া থাকে। তিনি সুদীর্ঘকাল ডেপুটি কালেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ্ঞুণে গবর্ণমেন্টের প্রীতিভাজন হইরাছিলেন: স্বনেশীরলোকসমাজেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি যথেষ্ঠ ছিল। মাননীয় বিচারপতি চক্রমাধব বোষ ইহারই স্থোগ্য পুত্র। ১৮৩৮ খৃঃ অবেদর ২৬শে ফেব্রুগারী চক্রমাধব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ প্রাতন হিন্দু-কলেজে ১৮৫৫ খৃঃ অাক এই হিন্দু-কলেজ প্রেদিডেন্সি-কলেজে পরিণত হয়। পাঠারম্ভ করেন। ছই বংসর পরে বর্ত্তমান ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রেসিডেম্সি কলেজ হইতে গাঁহারা প্রথম বংদর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উন্তার্গ হন, চন্দ্রমাধব তাঁহাদের অন্ততম। তিনি এন্ট্রান্স পরাক্ষায় সুখ্যাতির সহিত প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া, নৃতন ইউনিভাসিটির উপাধি লাভের জন্ম পড়িতে আরম্ভ করেন। প্রেশিডেন্সি কলেজের সংশ্লিষ্ট আহিনের ক্লাসেপ্রবিষ্ট ২ইয়া, চন্দ্রমাধ্ব তাৎকালিক আইন-অধ্যাপক পণ্ডিত-বারিষ্টার মণ্টি যো দাহেবের অতি প্রিয়শিয়া হইয়া উঠেন। ১৮৬০ থঃ অ.ক চন্দ্রমাধ্য অতি প্রশংসার সহিত কমিটির প্রীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আদালতের উকীলের তালিকাভুক্ত হন এবং বর্দ্ধমানের জেলাকোর্টে ওকালতী কার্য্যের আরম্ভ করেন। তিনি অতি অলকালের মধ্যে এই কর্মে স্বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন; ছয় মাস কাল অতীত না হইতে হইতেই তিনি সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই সময়েই ডিনি ডিপুট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। স্বতরাং তিনি এ পদও ছাড়িয়া দিতে বাধা হন। এইবার তিনি সদর-দেওয়ানী - আদালতের উকীল হইয়া, প্রকৃত যোগ্যতাপ্রকাশের পথ পাইলেন। অনস্তর সদর দেওয়ানী ও সদর নেজামত হাইকোটে পরিণত হইলে, চক্রমাধ্ব হাইকোটেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনগুরু মণ্টিয়ো সাহেবের পদে কার্য্য করিয়া, তিনি স্বকীর আইন বিস্থার ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করেন। অনস্তর হাইকোর্টে ওকালতী করিতে করিতেই উক্ত আদাশতের জল পদে অভিষিক্ত হইয়া, স্বকীয় বিস্তা, বৃদ্ধি, স্ক্লদ্শিতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি শুণের পরিচয় দিবার অবসর পান। সার রমেশচক্ত মিত্রের ক্যায় চক্রমাধবও হাইকোর্টের প্রধানতম জ্বন্ধ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশের ও সমাজের গৌরববর্দ্ধন করেন। বিচারক পদে যেরপে স্বাধীনতা দেখাইতে হয়, সেরপ স্বাধীনতায় ইনি কোন কালে কুন্তিত হন নাই। স্বন্ধাতি, चদেশ ও অসমাজের উরতিকল্লেও চন্দ্রমাধব ক্রটি করেন না। জজ চন্দ্রমাধব খোষ পদোচিত সল্লম-রক্ষার অকুষ্ঠিত; হাইকোটের বুটিণ জজেরা চিরদিনই ইহাঁর যথোচিত এবং যথেষ্ঠ সম্মান করিরাছেন। বড় বড় বুটিশ বারিষ্টারেরাও জল চন্দ্রমাধবের সহিত কথা কহিবার সাবধান ও সংযতবাক হইতে বাধ্য হইতেন। অথচ চক্রমাধব বন্ধুসমাজে অমারিক ও সুর্বিক বলিয়া পরিচিত। দেখিয়াছি, ভদ্র-জনসমাগমে চক্রমাধ্ব পরিচিত বা

অপরিচিত সকল তদ্রণোকের সহিত বিশ্রস্তালাপ করিতে কুন্তিত নহেন। মজ্লিসে চক্রমাধবের মত মজ্লিসী লোক অর দেখিতে পাওয়া যার। বাক্পট্টতাও ঘোষ-প্রবরে যথেষ্ট আছে। ইনি যখন কথা কহেন, তথন সকলকেই তানিরা তথে হইতে হয়। এই জন্ত ইহার কথা তানিবার জন্তা লোকে উৎস্ক হয়। কায়ত্ব সভার সভাপতিরূপে চক্রমাধন বেরূপ সামাজিক অভিজ্ঞতা ও হিতৈর্ঘতার পরিচর দেন, ধীর ভাবে বেরূপ সকল দিকে সামাজ্য রক্ষা করেন, সেরূপ অর লোককেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষ নিজগুণেই দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন। আপ্রিত বাংসল্য, বন্ধুপ্রেম এবং আত্মীর পালনে চক্রমাধন চির্নিন অকুন্তিত। কিছুনিন প্রধানতম জন্ত্রপদে কার্য্য করিবার পরেই, চক্রমাধন গ্রাম্থ হায়াহেন।





### স্বর্গীয় রামকৃষ্ণপরমহংস।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হগলী জেলার কামারপুক্র গ্রামে রামক্রঞ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কুদিরাম চট্টোপাধাায়; তিনি অতি তেজমী ও নিষ্ঠাবান আহ্মণ ছিলেন। ক্ষদিরাম রামোপাসক ছিলেন এবং পদত্রজে ভারতবর্ষীয় অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। রামরুঞ্চকে শিশুকালে সকলে 'গদাধর' বা 'গদাই' বলিয়া ডাকিত। তিনি বাল্যকালে যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতি শুনিতে ভাল বাসিতেন, এবং সেই অফুকরণে সঙ্গী লইয়া খেলা করিতেন। ঐ গ্রামের জ্মীদারদের একটি অতিথিশালা ছিল, সেই অতিথিশালায় সর্বাদাই সাধুসন্ন্যাসীরা আসিতেন। কথিত আছে রামক্ষের মাতা এক দিন তাঁহাকে একথানি নুতন বন্ত্র পরাইয়া দিয়াছিলেন, ঐ অতিথিশালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা দেখ, আমি কেমন সাধু হইয়াছি।" তাঁহার মা দেখিলেন, রামকৃষ্ণ নৃতন কাপড় ধানি টুক্রা টুক্রা করিয়া ছিঁড়িয়া সাধু সাজিয়াছেন। প্রবাদ আছে যে রামক্তফের যথন সাত বৎসর বয়স তথন উক্ত গ্রামের লাহা বাবদের বাজীতে প্রান্ধোপলকে নানা দিপেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী দমৰেত হইয়াছিলেন : তাঁহারা রামককের মেধা ও বৃদ্ধি প্রাথব্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলাছিলেন। শৈশবেই রামকুঞ্জের পিতার মৃত্য হর। তাঁহার অবস্থাবিশেষ স্বচ্চল ছিল না। রামক্ষেণর জ্যেষ্ঠ লাতা রামকুমার আক্ষাণ-পণ্ডিতব্যবসায়ী ছিলেন, এবং কলিকাভার ঝামাপুকুরে তিনি টোল করিয়া জীবিকা নির্স্বাছ করিতেন। রামকৃষ্ণ পড়াগুনায় অমনোধোগী ছিলেন: এক দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ লাতা কারণ জিজ্ঞাদা করাতে বলিয়াছিলেন, "বে বিস্তার চা'ল কলা লাভ হয় তাহা শিথিয়া কি हहेर्द ?" जिनि निटक विलग्ना शिशां एक स्थ, यथन जाहात अकामन वरमत वन्न वन्न, जिनि তথন মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিলেন —নীল আকাশে নীল মেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল. ভাহা দেখিয়া তাঁহার বাঞ্চ শংজ্ঞা লুপ্ত হয় এবং সেই দিন হইডেই তিনি "মায়ের" আবিভাব দেখিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাতা রামকুমার তাঁহাকে ঝামাপুকুরে লইয়া আদেন, ক্লামকৃষ্ণ স্থকণ্ঠ ও শ্রুতিধর ছিলেন, তিনি টোলের এক প্রান্তে বসিয়া নিশিদিন হরিনাম শুণগান ও শ্রামাসঙ্গীতে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। কিছু দিন পরে জানবাজারের রাণী রাসমণি দক্ষিণেখরের গঙ্গাতীরে মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। কিন্তু কোন গণ্ডিতই কৈবর্ত্ত বলিলা তাঁহাকে মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা প্রদানে স্বীকৃত হন না। শেষে রামকুমারের নিকট ব্যবস্থা লইতে আসিলে তিনি বলেন যে, ঐ মন্দির কোন ব্রাহ্মণের ধারা উৎসর্গ করা হইলে তৎপ্রতিষ্ঠায় কোন বাধা নাই। রাণী রাসমণি সেইরূপ ব্যবস্থায়ুষায়ী গুরুকে দিয়া মন্দির উৎদর্গ করেন এবং রামকুমার স্বয়ং পৌরোহিত্যের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে রামক্ষা সর্কাণ দক্ষিণেখনে আনসিতেন। এক দিন তিনি আপনার মনে মহাদেবের মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন, উহা দেথিয়া রাণী রাদমণির জামাতা মথুর বাবু আরুই হন।

তিনি রামকৃষ্ণকে দেখিয়া চমৎক্বত হন; পরে রামকুমারের শরীর অহুত্ব হইলে মধুর বাবু নানা অন্তুনয় বিনয় করিয়া রামকৃষ্ণকে ভাষাপূজার কার্য্যে ব্রতী করান। রামকৃষ্ণ বলেন যে, তিনি নিরক্ষর, পূজার নিয়মাদি কিছুই জানেন না। মথুর বাবু তাঁহাকে তবুও পূজা করিতে নিযুক্ত করেন। রামকৃষ্ণ বৈধ পূজার কোন ধার ধারিতেন না,—তাঁহার মনে যাহা ইচ্ছা হইত দেইরূপ করিতেন। আবৈতি করিতে করিতে কথনও তিনি বাহ জ্ঞান শৃক্ত হইয়া পড়িতেন এবং 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া অঞ্জলে ভাসিয়া যাইতেন। কোন দিন বা আর্তির সময় পঞ্ঞাদীপ লইয়া দেবীকে বরণ করিতে ২। ৩ ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, বাক্তকরের হত্তে বাথা হইত, কাঁদর বাজাইতে বাজাইতে লোকটা পরিশ্রান্ত হুইয়া অবাক্ ভাবে পুরোহিতের কাগু লক্ষ্য করিত। যিনি জীবন দিয়া শ্রামামায়ের আরতি দিন পরে রামকৃষ্ণ মথুর বাবুকে বলেন ধে, তিনি আর পূজা করিতে পারেন না। তিনি এই সময় সর্বাদাই অচেত্রন অবস্থায় থাকিতেন। কথন কথন গঙ্গাতীরে বালুতে মুথ ঘদিয়া ''মা" "মা" বলিয়া কাঁদিতেন। কখন কখন কাতর হইয়া কাঁদিয়া বলিতেন "মা আমার অহং জ্ঞান নাশ কর, দে মা আমায় দীনের দীন হীন ক'রে মা। মা আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না, লোকমাত হইতে চাই না, আমার দেখা দে মা।" কখনও বা তর্পণ করিবার জন্ম হাতে জল লইয়া শরীর এলাইয়া পড়িত, অবিরল চকুজলে ভাদিয়া থর থর কাঁপিতেন এবং শিশুর ভার 'ম।' 'মা' বলিয়া আকুল হইয়া ডাকিতে থাকিতেন। দিন রাত এই ভাবে অনাহারে অনিজার কাটিয়া বাইত। রামক্রঞ্চ এই সমর কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হন, তোতাপুরী নামক অনৈক সন্ন্যাসীর নিকট তিনি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন। তোতাপুরী বৈদান্তিক যোগী ছিলেন। রামকৃষ্ণ যোগাদনে আদীন হইয়া এরূপ গভীর সমাধিতে বিমগ্ন হন যে, ছয় মাস কাল তাঁহার বিন্দুমাত্র বাহ্ন সংজ্ঞা ছিল না। এক জন সাধু দণ্ডের দ্বারা প্রহার করিয়া করিয়া একটু চেতনা সঞ্চার করিতে পারিলেই মুখে ছধ এবং অপর কোন ভক্ষা দ্রব্য ঢালিয়া দিতেন; ইহাতেই তাঁহার শরীর কোনরূপে রকা পাইয়াছিল। রামকৃষ্ণ জগতের সমন্ত ধর্মমত সাধনা করিয়াছিলেন। এমন কি, ভিনি মুসলমান ধর্ম্মতেও সাধনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ মতে কোন সাধনা করিয়াছিলেন কি না তাহা কেহ বলিতে পারেন না, কিন্তু প্রস্তরনির্দ্মিত বৃদ্ধমূর্ত্তি তাঁহার ঘরে দেখা যাইত। যিশুর ধ্যানেও তিনি তিন দিন নিমজ্জিত ছিলেন। এই ভাবে জগতের সমস্ত ধর্মানত সাধন করিয়া তিনি প্রচার করেন "জগতের সকল ধর্মাই স্তা, সকলেরই লক্ষ্য এক।"



### স্বৰ্গীয় কেশবচন্দ্ৰ সেন।

কেশৰচন্দ্র ১৮৩৮ খঃ অবেদ কলিকাতা কলুটোলার জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের পিতামহ রামকমল সেন কলিকাতা বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন: তাঁহার পিতা পিন্নারীমোহন সেন, কলিকাতার টাকশালের উচ্চপদস্থ কমচারী ছিলেন। ১৮৪৫ খৃ: অব্দে কেশবচক্স হিন্দু-কলেজে প্রবেশলাভ করেন। তথায় করেক বৎসর পাঠ করিয়া মেটুপলিটন কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু পুনরায় হিন্দুকলেজে আসিয়া ১৮৫৫ গৃঃ অব্দে দিনিয়র স্বলারশিপ্ পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হন, কিন্তু পরীক্ষার উদ্ভীর্ণ হন না। বাল্যকালে কেশবচজের বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি বিশেষ অমুরাগ দৃষ্ট হইত; তিনি প্রতাহ গলামান করিতেন। রুঞ্ঘাত্রা শুনিতে এত ভালবাসিতেন যে, অনেক সময়ে সারারাত্রি জাগরণ করিয়া যাত্রা গুনিজেন। বিদ্যালয়ত্যাগের পর তিনি বেঙ্গলব্যাঙ্কে ২৫১ টাকা বেতনে কর্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হস্তাক্ষর বড়ই ফুলর ছিল, স্বতরাং ক্রমে তাঁহার বেতনবৃদ্ধি হইল। কিন্তু এই সময়ে স্থমহৎ ধ্যাত্রতের স্বাহ্বানে তিনি কণ্ম ছাড়িয়া দিলেন এবং দার উইলিয়ম হামিল্টন, ভিক্টর কুজেঁ, মরেল, ম্যাক্কোশ, থিওডোর পারকার, ইমারসন, নিউ-মান প্রভৃতি দার্শনিক লেথকগণের গ্রন্থাবলী অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে প্রবন্ধ হইলেন। পাদ্রী লঙ সাহেবের বক্তৃতাদি ভনিয়া, তিনি প্রথমে গৃষ্টধর্মের প্রতি আরুট্ট হন। কিন্তু পরে ব্রাহ্মধর্শের অনুরাগী হইয়া, ১৮৫৭ পৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেক্সনাথ ঠাকুরের আদি-ममाब्ज सांगलान करतन । এই সময় इटेट जांदात वाणि जाग्न मर्कनाथात्र मुख इटेट ज লাগিল। মহর্ষি দেবেজ্ঞনাথ ঠাকুর কেশবচক্রকে আচার্য্যের পদ ও ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রদান করিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের উদ্বোগে কলিকাতায় বাললাভাষায় স্থলভ সমাচার নামে এক পরসা মূল্যের এক থানি কুদ্র সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। 🛶 🐧 সন্দে শ্রীযুক্ত দেবেক্সনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আদি সমাজের এক মঞ্চলাচরণের পদ্ধতি লইয়া মতভেদ হওয়াতে, তিনি উক্ত সমাজ পরিত্যাগ করেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে একটি নৃতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭০ খৃঃ অবেদ কেশব ইংলতে গমন করেন, তিনি তথার স্বীর অসামান্ত বাগ্মিতার প্রভাবে ইংরেজদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কেশবচন্দ্রকে সমাদরে স্বীয় প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তথায় রাজ্ঞী স্বহুত্তে কেশবচন্দ্রের নাম লিথিয়া ছইথানি পুত্তক উপহার প্রদান করেন। ১৮৭১ খৃ: অলে কেশবচন্দ্র এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিবাহ সম্বন্ধে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের সিবিল আইন প্রধানত: কেশবচন্ত্রের যত্নে বিধিবদ্ধ হইরাছিল। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে अमुबर्ग विवाह এवः विश्वता-विवाह विश्विक हम्न, এवः वहविवाह निविक हम्न। এই आहेन অমুসারে বিবাহিত ব্যক্তিদিগকে প্রতিশ্রুত হইমা বলিতে হয় যে, তাহারা হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান, বৌদ্ধ কিখা জৈন প্রভৃতি কোন প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়ভূক্ত নহেন। কেশবচক্র

এই সময়ে খ্যাতির চরম সীমায় উপনীত হন। প্রতিবংসর জাতুষারী মাসে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে ইংরেঞ্জীতে বক্তৃতা করিতেন। ইহা ভনিতে শত শত ইংরেজ ও বাঙ্গালী সাগ্রহে সভাগৃহে সমবেত হইতেন। বড়লাট লর্ড লরেন্স কেশবের বক্তৃতা গুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। ১৮৭৮ খৃঃ অকে বড়লাট নর্থব্রুক সাহেবও কেশবচন্দ্রের টাউন হলের বক্তৃতা গুনিয়া পরম প্রীতিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরেজীর ভায় বাঙ্গালা ভাষায়ও তাঁহার অসামাভ বক্তৃতা-শক্তি প্রতিপন্ন হইরাছিল। কেশবচন্দ্রই কলিকাতাম বালকদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত এলবার্ট কলেজ স্থাপিত করেন। প্রসিদ্ধ এলবার্ট-হলও তাঁহারই যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে কেশবচক্রের কন্তার দলে কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ হয়। কেশবber निष्क वानिकाविवारहत त्य वन्नरमत्र मीमा वाधिन। पिन्नाहित्नन, छाँहात कछात विवारह সেই নিয়ম নিজেই ভঙ্গ করেন। কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে, পরমেশ্বর কভুক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া-ছেন, এই মত প্রকাশ করিরা, আত্মকার্য্যের সমর্থন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার স্হিত তাঁহার দলের বিরোধের স্ত্রপাত হয়; তাঁহার দলের বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৪ থৃঃ অন্দের মে মাসে সাধারণসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র নিজের পরমভক্তসমাজে থাকিয়া, নববিধান নামক নৃতন ধর্ম্মত প্রচার করেন। ইহাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খুষ্টান প্রভৃতি সর্বধর্ষের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইহাতে যেন বৈষ্ণব মতেরই বিশেষ প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে। সর্কাধন্মের শাস্ত্র উৎকৃষ্ট রূপে চর্চচা করিবার জন্ম, ইনি করেকজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আরবী পাঠ করিয়া কোরাণ হইতে মুদলমান ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিতে অঙ্গীকার করেন, কাহারও প্রতি বা জেলাবস্থা বাইবেল ও হিন্দু শাল্লালোনার ভার অপিত হয়। প্রাচীন ব্রাক্ষসমাজের সঙ্গে বিচ্ছিল্ল হইয়া, কেশবচন্ত্র যে সকল অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তত্ত্তরে টাউনহলে তিনি "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ 🗬 ?" নামক একটী স্থদীর্ঘ ইংরেজী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্ত বাগ্মিতার মুগ্ন হইয়া, প্রতিপক্ষের দল, সেদিন তাঁহাকে প্রকাশ্বসভায় কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে সাহসী হন নাই। ১৮৮৪ গুঃ অব্দের ৮ই জাত্মরারী কেশবচন্দ্র नीनांजःवद्गं करद्रमः





#### ঐীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ।

ভাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ১৮১৫ খুটাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বাঁকুড়া জেলার একথানি সামাভা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবহারশাল্পে পাণ্ডিত্য, ব্যবস্থা প্রণয়নে নৈপুণ্য এবং ব্যবহার-জীবের ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিভা, ইহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের অলভার স্বরূপ করিয়াছে। বাঁকুড়া সহরে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তিনি ১৮৬০ খুষ্ঠান্দে বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উদ্ভীর্ণ হন। প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিক। পরীক্ষায় প্রেরণের উপযোগী কোন ছাত্র না থাকার তাঁহাকে দিতীয় শ্রেণী হইতে পরীক্ষায় উপহিত হইতে হয়, স্কুতরাং এই পরীক্ষার ফল তাঁহার প্রতিভার তুল্য হয় নাই। তদনস্তর, তিনি কণিকাতা আসিয়া প্রেসিডেলি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং তথা হটতে এফে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৫ খুষ্টাব্দে তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরবংসর ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষা দিয়া সম্মানের সহিত ১ম বিভাগে ১মুহান অধিকার করেন। কলেজে পঠজুশায় ডাক্তার রাদ্বিহারী কেবল পাঠ্য পুত্তকের সংকীর্ণ দীমানার মধ্যে নিজের জ্ঞানস্পূহাকে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে দেন নাই। অতুল অধ্যবসায়ের সহিত ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেক্সপিয়রের গ্রন্থ টাহার বড় প্রির ছিল। গ্রন্থ গুলি এখনও তাঁহার বক্তৃতা গুলি সেই অমন কবির মর্মপর্শী উক্তিতে বঙ্কুত। ১৮৩৭ খুষ্টান্দে থিনি বি, এশ ডিগ্রি দুইয়া ক্লিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ ক্রেন। সেথানে অল্লকালের মধ্যেই ডাক্তার রাদবিহারী পাণ্ডিত্যে ও ব্যবহার শাল্পের অভিজ্ঞতায় প্রবীণ প্রতিভাশালী দারকানাথ মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণে স্বষ্ট করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ের প্রথম কয়েক বৎসর ডাক্তার রাসবিহারি স্থবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সময়ে বিধাদের ক্ষণিক আক্রমণ হইতে তিনি ইক্ষা পান নাই সত্য বটে, কিন্তু এই অবসরকাল তিনি ভারতীয় ও ইংলঞ্চীয় ব্যবহারশাস্ত্র পাঠে অতি-বাহিত করেন। কেবলমাত্র ব্যবসারে সফল কাম হইবার দিকে লক্ষ্য রাথিয়া তিনি ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন না। প্রত্যুত, ব্যবহার বিভার পারিভাষিক আবরণ ভেদ করিয়া ব্যবহারবিজ্ঞানের অন্তঃন্তলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা চিরকালই তাঁহার ছিল। চারি বংসর অক্লান্ত ও অব্যাহত পরিশ্রমের পর, তিনি Honors in Law প্রীক্ষায় ক্বতকার্য্য হইলেন। চারি বৎসর পরে স্থ্যিত্যাত ব্যবহার-জীব প্রাসমুক্ষার ঠাকুরের দানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আইন অধ্যাপক স্বন্ধপে নিযুক্ত হইরা "Mortgage" বিষয়ে বকুতা দিয়াছিলেন। এই বকুতার ফল তাঁহার সুপ্রাসিদ্ধ গ্রন্থ "Law of Mortgage in British India"—ভারতবর্ষে বন্ধক বিষয়ক আইন। ডাব্রুগার রাসবিহারী যথন স্বীয় অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন, তখন Transfer of property বিধিবদ্ধ হয় নাই আর এমন কোন গ্রন্থ ও ছিল না ধাহাতে মূল্য নির্ণয়ের বিচার ও নজীরের একতা সমাবেশ দৃষ্ট হইত। স্বতরাং ডাক্তার রাসবিহারীর গ্রন্থ বাবহারজীব ও বিচারক উভন্ন শ্রেণীরই এক মহাসভাব মোচন করিয়াছিল। এখন যদিও উক্ত আইন দংহিতা আকারে বিধিবদ্ধ ইইয়াছে তথাচ রাসবিহারী ঘোষের পুত্তক প্রামাণিক বলিয়া ব্যবস্তুত হইয়া থাকে। এমন পাণ্ডিত্য ও হল্ম বিচারশক্তি সম্পন্ন ব্যবহার জীবের উন্নতি অবশুভাবিশী, গত বিংশবর্ষকাল ডাক্তার রাদবিহারী কলিকাতা হাইকোটের উকীলগণের অগ্রণী বলিরা শীক্ষত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার বক্তভার ভাষা বিশুদ্ধ এবং ভলী পণ্ডিত জনোচিত। এতাদৃশ মানসিক শক্তি কেবল বিচারালয়ের কোলাহলের মধ্যে নিবদ্ধ থাকা সম্ভব নহে। তিনি ১৮৮৯ অন্দে বলীয় ব্যবহাপক সভার সভারপে প্রবেশ করেন, আর ১৮৯১ অন্দে পুন মনোনীত হইয়া মাত্রের হলে ভারতব্যীয় ব্যবহাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। ১৮৯০ অন্দে পুন মনোনীত হইয়া মারং ছইটি আইনের পভূলিপি ব্যবহাপক সভার উপস্থিত করেন। সেই ছইটি পাঙ্লিপি আইন রূপে গভর্গমেন্ট কত্ক বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্মানস্কর্প কলিকাতা বিশ্ববিভালয় তাঁহাকে ডি,এল,উপাধি দানে ভূষিত করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের Senate এবং Syndicateএয় সভ্য। তিনি প্রকৃত স্বনেশ প্রেমিক। লর্ড কর্জন আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি যে দোষায়োপ করিয়াছিলেন, স্বাধীনভাবে তাহার সমালোচনা করিয়া তিনি দেশের ধন্তবাদের পাত্র ইয়াছেন। তিনি জাতীয় মহাসমিতির পৃষ্ঠপোষক। এথন তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর। এ বয়সেও তাঁহার শরীয় ও মন বিলক্ষণ সবল ও সতেজ আছে। আশা করা যায়, তিনি এই শক্তি তাঁহার স্বদেশের সেবাত্রতে নিয়েরিজত করিয়া দেশের প্রভৃত কল্যাণ সাধিত করিবেন।

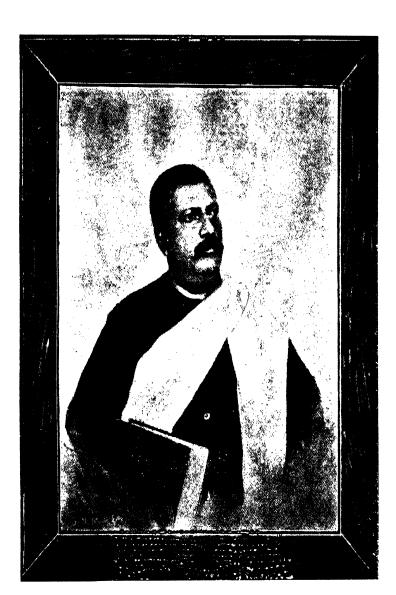

### শ্ৰীযুক্ত কালীপ্ৰসন্ন ঘোষ।

১৮৪৪ খুষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে কালীপ্রদন্ধ দোষ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা শিবনাথ ঘোষ হিন্দুধর্মে অমুরক্ত ছিলেন, ইংরেজী শিথিয়া পাছে পুত্রের মতি-গতি বিগড়াইয়া যায় এই আশকায় তিনি কালীপ্রসন্নের ইংরেজী শিকার বিরোধী ছিলেন ৷ স্থতরা: কালীপ্রসন্ন বাল্যকালে স্বগৃহস্থ "মকতবে" পার্শীভাষা শিথিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু একদা বরিশালে জ্যেষ্ঠতাত শভুনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইরা. ইংরেজী পড়িবার জন্ম একাস্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে, তদমুগ্রহে তিনি স্বীয় ইচ্ছার অমুকুল অমুমতি প্রাপ্ত হন এবং পাদ্রীস্কুলে হুই বংসর পাঠ করিয়া বরিশালে গভর্ণমেণ্টস্কুল স্থাপিত হুইলে তথায় প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু এণ্ট্রান্স ক্লাশে উঠিয়া সংগ্রুতের প্রতি অতিরিক্ত অমুরাগ নিবন্ধন পাঠ্য পুস্তকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। ঢাকার কলেজিয়েট স্কলে পাঠ কালে ইনি ভট্টকাব্য খব মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। ঢাকা কলেজের সংলগ্ন লুই সোসাইটিতে তের বৎসর বয়স্ক কালীপ্রসন্ধ "পদার্থ বিভামুশীলনের ফল" এবং "বন্ধতা না হাদয়বন্ধন" শীর্ষক হুইটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, শিক্ষকগণের বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হন। স্কুলের পড়ার প্রতি অবহেলা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল, এবং উন্নততর শিক্ষার জন্ম কালীপ্রসল্পের মন লালায়িত হইল। কয়েক বৎসর পরে তিনি মুগ্ধবোধ, পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত কাব্যাদি রীতিমত পরিশ্রমসহকরে পাঠ করেন, এদিকে ক্যাণ্ট, কুঁশে, ফিক্টে ও কোমটে প্রভৃতির দর্শন পাঠ করিয়া শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকটে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বিংশবর্য বয়সে কালীপ্রসন্ধ ভবানীপুরে স্থবীসমাজের একটি সাহিত্য সভার অধি-বেশনে, সভার নির্দিষ্ট বক্তা মহেক্সবাবুর প্রতিবাদ করিয়া, ইংরেজীতে যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহার ভাবী যশের প্রচুর সম্ভাবনা উপস্থিত বলিয়া সকলের উপলব্ধি হইয়াছিল। ক্রমে কালীপ্রসন্মের ইংরেজীতে বক্ততা দেওয়ার ক্ষমতা দাধারণের প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, তিনি কলিক।তা ভবানীপুরে "এটি প্রচারিত এটানধর্ম এবং গিৰ্জ্জার औष्टोনধৰ্ম" শীৰ্ষক একটি ইংরেজী বক্তৃতা করিয়া, শ্রোড্বর্গকে এমনই মুগ্ধ করিয়া-ছিলেন, যে মহর্বি দেবেক্সনাথ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় নেতৃবর্গ তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অভি-নন্দিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মার্কিণ বক্তা পঙল সাহেবের উপদেশে ইনি ইংরেজী ছাড়িয়া বাঙ্গালায় বক্তাও গ্রহাদি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি বাঙ্গালা বক্তায় বেরপ ক্ষমতা আপেদর্শন করিয়াছেন, সেরপ ক্ষমতা আরে লোকের ভিতরই দেখা যায়। তাঁহার ভাষা ওক্সস্থিনী এবং পাণ্ডিত্যপূর্ব এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ, সংযত ও কবিত্বে ঝক্কত। অনেকের বিশাস তাঁহার লিথিবার ক্ষমতা অপেকা বলিবার ক্ষমতা অধিক। ইনি বে সভার উপস্থিত থাকেন, তথার সকলেই তাঁহার একটা প্রথর ব্যক্তিত হদরক্ষম করেন। "নারীকাতি বিষয়ক প্রস্তাব" "ভক্তির জয়" "প্রভাতচিস্তা" "নিজ্তচিস্তা" "প্রমোদলহরী," "বিবাহ- রহত্ত প্রভৃতি পুস্তক নিথিয়া ইনি বলের সাহিত্যরথীদের অক্সতম বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইনি বছকাল ভাওয়াল রাজবাড়ীতে দেওয়ানের কর্ম করিয়াছেন। বলভাবার সেবার জন্ম গবর্ণমেণ্ট রায়বাছাত্র উপাধি প্রদান করিয়া ইহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। "বাজব" পজা কালীপ্রসন্ধ বাব্র সর্বপ্রেধান কীন্তি। এক সময় বাজব পূর্বক হইতে "বলদর্শনের" সমকক্ষতা করিতে সমর্থ হইয়াছিল,— বায়ব বছদিন লুপ্ত করিয়া রায় বাহাত্র ঢাকায় স্বীয় "বাজবকূটীরে" বসিয়া সরস্বতীর চর্চা করিয়াছিলেন, এখন আবার প্রাচীন বয়সে বাজব প্রিকাধানির পুনক্দীপন করিতেছেন কালীপ্রসন্ধ বাব্র কল্যাণে বালালা ভাষার একটা শক্তি ও তেজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার কথাগুলি কোমল বনিতার স্থায় সুইয়া পড়ে না,— পাত্তিতা ও উদ্দীপনার দর্পে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যাম্ভ প্রবলভাবে তাহা মনোবোগ আরুষ্ট রাথে। যাঁহারা বর্ত্তমান কালে বাল্লা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন, তন্মধ্যে রায়বাহাত্রর অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ।





### স্বর্গীয় ৺প্রতাপচক্র মজুমদার।

পরলোকগত স্থবিখ্যাত বাগ্মী প্রতাপচক্র মজুমদার ছগলীজেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মাতার প্রথম সন্তান, কাজেই বড় স্মাদরে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহাদের গ্রামের পাঠশালে তাঁহার বিস্তারস্ত হয়, পরে হুগলী কালেকে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতার হিন্দুকালেকের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই ক্লাশে তাঁহার পরীক্ষার ফল এত সম্ভোষজনক হয় যে তাঁহাকে একবারে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়া দেওয়া হয়। ইহার ছয় মাদ পরে আবার তাঁছাকে নিম বিভাগ হইতে উচ্চ বিভাগে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রকার ক্রত প্রমোশনের ফল হইয়াছিল এই যে যদিও তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে ইংরাজী ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষতিপুরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—কিন্তু গণিতে তিনি কাঁচাই রহিয়া গেলেন। ১৮৫৯ দালে তিনি কালেজ ছাড়িয়া ব্যাঙ্কের কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন। কিন্ত এই সময় হইতে মহর্ষি দেবেক্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচক্র সেনের সংস্পর্শে তাঁহার মতিগতির পরিবর্ত্তন হইল। তাঁহাদের উপদেশে ও আদর্শে তাঁহার ধর্মজীবনের স্ত্রপাত হইল। তিনি আর ব্যাঙ্কের কাজ করিতে পারিলেন না। ত্রাহ্মদমাজের কাজে ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের জন্ম তাঁহার জীবন উৎদর্গ করিলেন। এই দময়ে "ইণ্ডিয়ানমিরার" পত্তের প্রকাশ হওয়ায় তিনি এই পত্তিকাসম্পাদনে সাহাষ্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা ও অসাধারণ মান্সিক শক্তি সমাজের নানা বিভাগের বিবিধ প্রকারের কাজে নিয়োগ করিলেন। পঁচিশ বৎসর বয়স হইতে তিনি আচার্য্যের কার্য্যে ব্রতী হইয়া ইংরাজী, বাদালা, হিন্দী ভাষাতে বক্তা ও উপাসনাদি করিতেন; তাঁহার বক্তা ও উপাসনা ৰাগ্মীতার আবদৰ্শ বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না। উাহার ধর্মভাব ও বাগ্মীতার যশ ইংলও আনমেরিকা পর্যান্ত বিভূত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্তক ধার্মিক ও বিহজ্জন সমাজে বিশেষ আদের ও সন্মানের জিনিয। ১৮৭৪ সালে তিনি প্রথম বিলাত যাতা। করেন, দেখানে তাঁহার বক্তা দকলকে মোহিত করিয়াছিল, তাঁহার ভাব ও ভাষা দেখিয়া ইংলওের শ্রোভূবর্গ বিশ্বিত ও মুশ্ন হইত। ১৮৯০ দালে আমেরিকার চিকাগো দহরে জগতের দর্শ্ব-ধর্ম-সন্মিলনীতে তিনি ভারতের একজন প্রতিনিধি স্বরূপ গমন করেন এবং "এসিয়ার নিক্টজগতের ধর্মধণ" বিষয়ে বজ্তাকরেন। তাঁহার এই বজ্তার ভাবের গভীরভা ও ভাষার সৌক্রে পৃথিবীর স্ক্রেণীয় খোত্বর্গ মোহিত হন। এই সময়ে তিনি বোটন সহরে লাউরেল ইন্টিটিউটে চারিটি বজ<sub>্</sub>তা দেন,—এই বজ্তা শ্রবণের জন্ম এত লোক সমাগম হইত বে প্রত্যেক বক্তা তাঁহাকে ছইবার করিয়া দিতে হইত। ১৮৮০ সালে তিনি যথন দিতীয়বার বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন, তথন আমেরিকা ও জাপানের পথে ভূঞাৰক্ষিণ করিয়াছিলেন। ১৯০০ সালে ভিনি শেষ বিলাত যাতা করেন।

অন্তত বাগ্যীতায় সমগ্র জগতের সমবেত পণ্ডিতমঙলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহা তিনি কি প্রকারে লাভ করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাদ কৌতুকজনক। প্রথম প্রথম তিনি যথন বক্তা করিতে উঠিতেন তথন প্রায়ই তাঁহাকে অপ্রস্তত হইয়া বদিয়া পড়িতে হইত; কিছুই বলিতে পারিতেন না। তারপর একখানি কাগত্বে তাঁহার বক্তব্য লিথিয়া লইয়া ভাহা বার বার আবৃত্তি করিয়া তারপর বক্তৃতা দিতেন; তাহাতেও কত ভূল হইত, কত বাদ পড়িত, কথন কথন ভূলিয়া গিয়া লজ্জিত হইয়া বদিয়া পড়িতেন; কিন্তু তথাপি ভগোত্মম হইতেন না। এমনি করিয়া তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এমনি অধ্য-বসায়ের গুণে তিনি বাগ্মীসমাজে উজ্জান লাভ করিয়াছিলেন এই অধাবসায়ের গুণেই তাঁহার প্রতিভা কৃরিত হইয়াছিল, তাঁহার যশ বহুদ্রে বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তরকালে ধাঁহারা তাঁহার বক্তা ভনিরাছিল তাঁহারা জানেন যে কি সজ্জিত মনমুগ্ধকর স্থন্দর ভাষায় তিনি বাংলা ও ইংরাজিতে উপাসনা ও বঙ্গুতা করিতে পারিতেন। ইংরাজিতে Oriental Christ, Keshab Ch. Sen, A Study প্রভৃতি করেকথানি উৎক্রন্থ পুত্তক রচনা করিয়া গিরাছেন। তাঁহার দে সকল পুস্তকের লিপি কোশল বড় বড় ইংরাজ লেথকদিগেরও আদর্শ ত্তল এবং ইংরাজী সাহিত্যে ভাঁহার গভীর ও ঘনিষ্ঠ আলোচনার পরিচারক। ভাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় পাঠ ও চিম্ভায় অভিবাহিত হইত। তাঁহার জীবন ধর্ম আলোচনা ও প্রচারে কাটরাছিল কাজে ই বিবিধ ঘটনাপূর্ণ ছিল না। নিভ্তে আপনার আত্মা ও মনের উন্নতি সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও কাঞ্চ ছিল। শেষ জীবনে বংসরের অধিকাংশ সময় তিনি হিমান্ত্রের সন্নিক্ট কাসিরাং পাহাতে প্রমান্তার ধ্যান ও চিস্তার অতিবাহিত করিতেন। ১৯০৬ সালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।



#### ত্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র।

দমদমার নিকটবর্জী বিষ্ণুপুর গ্রাম নিবাসী ৮রামচক্র মিতা রমেশচক্রের পিতা। তিনি পদর দেওয়ানী আদালতে উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। এই সমৃদ্ধিশালী পরিবারে ১৮৪০ খুটাব্দে রমেশচক্রের জন্ম হয়। বিভালয়ে তিনি প্রতিভাশালী ছাত্র ব্লিয়া প্রিচিড ছিলেন না। কিন্তু চিরদিন পাঠা ফুরাগী ও অধ্যবসায় শীল ছাত্র ছিলেন। বি, এল প্রীকায় উত্তীর্ণ হইরা. ১৮৬২ সালে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ওকালতি আরম্ভ ক্রিয়াই তিনি ধৈ্য্য, অধ্যব্দায় ও উভ্তমের সহিত আইনের কঠিন সম্প্রা, মীমাংসার ও প্রকৃতর তত্ত সকল আমায়ত করিতে এবং বিভয় ও বছদশী আহিনভয় ব্যক্তি*দি*গের কার্য্য প্রণালী মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন চারি বৎসরের মধ্যেই তিনি একজন অংবিজ্ঞ উকীল বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তথনকার শ্রেষ্ঠ উকীল ৮ ধারকানাথ মিত্র প্রভৃতি রমেশচক্রের দাহায্য লইয়া কার্যা করিতেন। ১৮৬৮ সালে ৮ দারকানাথ যথন হাইকোর্টের জজু হইলেন, তথন র্মেশ্চক্ত উকীলদিগের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি আনৈশ্ব স্তানিষ্ঠ ছিলেন। অতি মার সময়ের মধ্যে ও অতি অল বয়সেই যে তিনি একজন নেতা ও বিখ্যাত উকীল হইতে পারিয়াছিলেন, তাহারও মূলে এই সত্য নিষ্ঠা। স্ত্যনিষ্ঠার সহিত সুস্নিগ্ন গান্তীর্য্য তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে, বাক্ষ্যে ও ব্যবহারে লঘুতার লেশমাত্র ছিল না, অব্বচ তাঁহার ভাষে বিনয়ী ও মধুর প্রকৃতির লোকও ছুর্লভ। এই স্কল দেবে।চিত শুণের জ্ঞাই, যথন দারকানাথের মৃত্যু হইল, তথন, ১৮৭৪ পুটাব্দে, ৩৪ বংসরের যুবক রমেশচক্রকেই হাইকোর্টের জ্বজের পদে বরণ করা হইল। রমেশচন্দ্র ২৫ বৎদর এই কার্য্য অতি সম্মানের সহিত করিয়াছেন। একাধিকবার তিনি ছাইকোর্টের প্রধান বিচার পতির কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবহারে এবং বিচারে অক্সান্ত সহযোগী বিচারকগণ, উকীলগণ এবং জনসাধারণ সকলেই সম্ভষ্ট হইয়াছেন। অথচ তাঁহার নম্রতা ও শিষ্টতার পার্ষে অটল স্বাধীনচিত্ততা চিরদিন তাঁহার মহরুকে উজ্জন করিয়াছে। কি তাঁহার সহযোগী জ্ঞাপ, কি প্রধান বিচারপতি, কি আগ্রীয় পঞ্জন ও সমাজ, কাহারও ভয়ে ভীত হইয়া রমেশচক্র যাহাঠিক বলিয়া বুঝিয়াছেন ভাহা বলিতে বা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি যখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন. তথন এদেশবাদীর উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ লইয়া রনেশচক্র সিংহের ভার বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন; অনেক সময় বড়লাটের মতের প্রতিবাদ করিতে ভীত হন নাই। অপেরদিকে সমাস্কের তেয়ে হিন্দু রমেশচক্র পুত্র ও জামাতাকে বিলাত পাঠাইতে বিরত হন নাই এবং উহোরা ফিরিয়া আবিলে সমাজ ও বজনদিগের ক্রকুট অগ্রাহ করিয়া, তাঁহাদিগকে লইরা একত্রে আহারাদি করিতেন। খদেশের জন্ত তাঁহার প্রাণ কাদিত, জন্মহান বিকুপ্রে, তিনি খীর ব্যবে দাতব্য চিকিৎসালর, এণ্ট্রান্স কুল, ও বালিকাবিদ্যালর হাপন করিরাছেন। অনেক অসহারা বিধবা, গরীব ছাত্র, এবং অনেক অক ধঞ্চ উহার দানের উপর নির্ভর করিত। তিনি মৃত্যুর পূর্বের তাহাদের জন্ত হারী বন্দোবত্ত করিরা ছিলেন। মৃত্যুর ৯ বৎসর পূর্বের তিনি শারীরিক অন্ত্রতা বশতঃ জজিরতি পরিত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে মৃত্যু পর্যন্ত, গভীর অধারন, ও অনেশের সেবায় বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন; তিনি জাতীয় মহা সমিতির একজন মন্ত্রণাদাতা ও সহায় ছিলেন: ১৮৯৬ সালে বথন কলিকাতার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, তথন ক্ষম তয় ত্র্বাল শারীর লইরা অসাধারণ পরিশ্রম করিতে করিতে তিনি অতিভূত হইরা গড়িরাছিলেন। সেবার তিনি অত্যর্থনা-মমিতির সভাপতিরূপে কার্য্য করিরা ছিলেন। তিনি বেমন বিশ্বান, তেমনি বিনরী, বেমন দানশীল তেমনি সংসাহসী, বেমন চরিত্রবান্ তেমনি খনেশনক ছিলেন। ১৮৯৯ সালের ১৩ই জুলাই তাঁহার মৃত্যু হর।



#### ত্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থাবিখ্যাত আইনজ্ঞ পণ্ডিত ও শিক্ষানীতিপ্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত শুরুদাদ বল্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার সন্নিকটস্থ নারিকেলডাঙ্গায় ইং ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুদাস পর-লোকগত পণ্ডিত পীতাম্বর তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বাল্যকাল হইতেই জাহার অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার ছাত্র জীবনের ক্বতিত্ব দেখিলেই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি যথাসম্ভব ক্রতকার্য্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৫ সালে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং স্থবর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন পরবৎদরেই বি, এল, পরীক্ষায় পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭২ সাল পর্যান্ত তিনি বহরম্পুর কলেজের আইন শাল্পের অধ্যাপক ছিলেন এবং ১৮৭৭ সালে বি, এল উপাধি লাভ করিয়া সেই বৎসরই ঠাকুর আইন অধ্যাপক ও কলিকাত। বিশ্ববিভালয়ের সদস্ত নির্বাচিত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ১৮৮৯ হইতে ১৮৯১ পর্য্যস্ত 'ভাইদ-চ্যানদেলার' পদে নিযুক্ত থাকেন। এই পদে থাকিয়া ও সাধারণ সদস্যরূপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ও যাবতীয় শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রভৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল কমিশনার ও বঙ্গীয় বাবভাপক সভার সভ্যরপেও তিনি দেশের অশেষবিধ মঙ্গলকার্য্য করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি অবৈত্নিক Presidency Magistrate নির্বাচিত হন এবং ১৮৮৯ সালে তাঁহার অসামান্ত আইনজ্ঞতা ও মহৎ চরিত্রের যথাযোগ্য পুরন্ধার স্বরূপ ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদলাভ করেন। হুদক্ষ কার্য্যতৎপরতা, গ্রায়শীলতা ও স্বাধীন বন্ধিবন্তার সহিত গুরুদাস ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত ঐ বিচারপতি পদ অনঙ্কুত করেন। ১৯০২ সালে তিনি লর্ড কর্জন প্রারন্ধ University Commission এর সদস্য নিযুক্ত হন এবং ভন্নিরোগে দেশের অংশেষ উপকার বিধান করেন। ঐ ব্যাপারে ভাঁহার মতপার্থক্যজ্ঞাপক যে লিপি প্রকাশ করেন, তাহা সমস্ত দেশের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্থগাতি আকর্ষণ করিয়াছিল। তদীয় অভিমত কর্ত্তপক্ষের বিবেচনাগ্রাহ্ম হইলে উক্ত কমিশনের অনিষ্টকর নিয়মাবলী প্রভৃত পরিমাণে নিয়মিত হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাহউক, বিশ্ববিদ্যালয় আইনাত্র-মোদিত নব প্রারক্ত নিয়মাবলী তাঁহার বিচক্ষণ প্রামর্শ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের গুণে অনেক পরিমাণে ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করিয়াছে। ১৯০৪ সালে গুরুদাস 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার প্রণীত বিবাহ ও স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় হিন্দু আইন বিষয়ক "ঠাকুর আইন বক্ত ত।" আইন শিক্ষার্থীদিগের নিকট অত্যন্ত আদর লাভ করিয়াছে। গণিত, জ্যামিতি, শিক্ষা ও দেবনাগর বর্ণমালা প্রচলন সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল সারগর্ভ পুস্তক আছে তাহাতে সাধারণের নিকটে স্বিশেষ স্মান্ত্র লাভ করিয়াছে। সার গুরুদাস, তাঁহার উদারচরিত্র, অসাধারণ বদান্ততা, অমিশ্র ব্রদেশানুরাগ, অগাধ পাণ্ডিত্য, অসীম কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি বহুতর সদগুণে সর্ক্ষাধারণের স্থ্যাতি ও ভক্তিভাজন। দরিদ্র ও নি:সহায়ের তিনি নিতাবন্ধ। দেশের ও দশের যাবতীয় কার্য্যে তাঁহার আবিচলিত অহরাগ। নিজে প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইরাও, সকল ধর্মের প্রতি প্রজ্ঞাবান্ এবং তরিবন্ধন পূর্ব্ধপত্মী ও উন্নতিশীল, সনাতন প্রথাবনদ্ধী ও সার্বভৌমিক, সর্বপ্রেলীর প্রভাজন। অধুনাতন দেশীর রাজনৈতিক বিবাববাপারে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অনেশীদলের সমভূক করিয়াছেন এবং জাতীয় শিক্ষাসভা ও বঙ্গীর শিক্ষাস্থাঠান প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহার সকল চেষ্টা ও ক্ষমতা নিয়োগ করিয়াছেন। বয়োর্ক্ক হইলেও, তাঁহার পরিপ্রমশক্তি ও কার্যাক্ষতা নব্যব্তাদিগের আদর্শগুল। গভার জ্ঞান ও মহৎ চরিত্রবলে নবাযুবকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্ম ভগবান তাঁহাকে দীর্মজীবী করন।



#### শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।

त्रस्मिठकः कनिकां छोत्र तामराशास्त्र अभिक मखराम ১৮৪৮ थृष्टीरकः समाधार्म करत्र। তিনি হেরারকুল হইতে এণ্টেন্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সীকলেকে অধায়ন করেন। রমেশচন্ত্র শৈশব হইতেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত স্করেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ৩৪৪ এবং ইনি একত্রে বিলাত গমন করেন ও "সিবিল সারভিদ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি ইংরাজী ভাষা ও দাহিত্যের পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সেই সময়েই তিনি "ইউরোপে তিন বৎসর" নামক প্রবাদ বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থ লেখেন। অভি দক্ষতা ও সন্মানের সহিত বছদিন রাজকার্য্য করিয়া, ইনি অবশেষে ভারতবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম বিভাগীয় কমিসনারের পদ প্রাপ্ত হন। এই রাজকার্য সম্পাদন কালে তিনি দেশের মঙ্গলের প্রতি সর্বাদা দৃষ্টি রাথিয়া স্বীয় কার্য্য করিয়াছেন, গভর্ণনেণ্টের নিকট প্রয়োজনীয় রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, এবং জনসাধারণকেও সাহায় করিয়াছেন, এবং উৎসাহ দিয়াছেন। ইতিহাস, সাহিত্য ও রাজনীতি এই তিন বিভাগেই তিনি অতি অপশ্তিত। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষাতেই তিনি তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, চিস্তাশীলতা, প্রতিভা এবং অধ্যবসামের পরিচয় দিয়াছেন। ইংল্যাও হইতে ফিরিয়া আসার পর ওচ্চতর রাজকার্য্যে লিপ্ত হইয়া, তিনি কথনও চিস্তাও করেন ৰাই যে তাঁহার হারা আবার বঙ্গ সাহিত্যের ঐীর্দ্ধি হইবে। একদা বঙ্কিমচক্রের সহিত কথা প্রসঙ্গে, বঙ্গণাহিত্যের কথা উঠিল। তিনি রমেশচন্ত্রকে বলিলেন "তুমি বাঙ্গলা ভাষায় লেখ না কেন ০° রমেশচক্র বিশ্বিত হইয়া উত্তর দিলেন, ''মামি যে বাঙ্গলা একবারেই জানি না, তা লিখিষ কি ?'' বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন "ভোমরা শিক্ষিত যুবক, ভোমরা যা লিখিবে তাহাই ভাষা হইবে।" সেই যে রমেশচন্দ্র বাললার সাহিত্য কেনে পদার্পণ করিলেন; তিনবৎসর সাধনের পর চার থানি হার্দয়গ্রাহী ঐতিহাসিক উপত্যাস লিখিয়া বন্ধ সাহিত্যে স্কুপরিচিত হইয়া গেলেন। ইতিহাস, সাহিত্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি তিন ভাষাতে পাণ্ডিত্য পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ঋগুবেদ স্ক্রাপেক্ষা প্রাচীন এবং অতি কঠিন গ্রন্থাবলী। রমেশচক্র দৃঢতর পরিশ্রম করিয়া সমত ঋগ্বেদ সংহিতার বঙ্গাহ্নবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই কার্যাই একজন প্রতিভাশালী জ্ঞানীব্যক্তির সমস্ত জীবনের পক্ষে ষণেই। তদনস্তর তিনি ইংরাজীভাবায় প্রাচীন ভারতের সভাতার যে ইতিহাস লিথিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিভা, গবেষণাশক্তি ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, সমস্ত সভ্য জগৎ বিন্মিত। অল বয়য়ং বালক বালিকাদিগের জন্ত, ইনি ইংরাজীও বাকলা ভাবার ছুই খানি অলায়তন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিথিয়াছেন। তিনি ইংরাজীভাষার ৰঙ্গদাহিত্যের যে স্থলর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার হারা বঙ্গভাষা বিদেশীর নিকটও গৌরবান্বিত হইয়াছে। বাল্লায় প্রথমোক্ত করেক থানি উপস্থাস ব্যতীত তিনি আরও ছই থানি সামাজিক উপস্থাস লিথিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের স্থকোমল ভাব সম্হের ও সামাজিক আদর্শের পরিচর প্রাপ্ত হওয়া য়ায়। করেক বংসর পূর্ব্বে ইনি কর্ম ত্যাগ করিয়া ইংল্যাও গমন করেন; এবং লগুন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেই হইতে তিনি পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ লিথিয়া, প্রবন্ধ লিথিয়া এবং বক্তৃতা দিয়া—নানা প্রকারে স্থানেশের মলল সাধনে লিপ্ত আছেন। ইনি ১৯০০ সালে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। করেকবংসর ধরিয়া দেশের সেবাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইয়াছে। ইতিমধ্যে তিনি ইংরাজিতে ভারতের অবস্থা বিষয়ে করেক থানি পৃস্তক লিথিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহার সমস্ত গ্রন্থই পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইয়াছে। এখনও ইনি নানাপ্রকারে দেশের হিত্রসাধনে লিপ্ত।



# শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

১৮৪৮ খুটাদে ছগলী জেলার অন্তর্গত পানীদেওলা নামক গ্রামে দারদাচরণের জন্ম ছয়। সারদাচরণের পিতা কলিকাতার কোন হোনে মৃচ্ছুদীর কর্মে যথেই খ্যাতিলাভ করিরাছিলেন। ঈশান বাবু উচ্চ শ্রেণীর কায়ত ছিলেন, সারদাচরণের জননীও সভংশীর কারত্বের কল্পা। সারদাচরণের জননীর নাম ভগবতী দাসী; সারদাচরণের ভাষ বংলো-জ্জল সস্তানকে পর্তে ধারণ করিয়া ভগবতীযে রত্নগর্ভা হইয়াছিলেন, তরিষয়ে স্*নে*ত্ত নাই। ১৮৫০ অনকে পাঁচ বংসরের শিশু পুতকে রাথিয়া, সাধরী ভগবতী অর্গারোহণ করেন। সারদাচরণের পিতা শিশুপুত্রের পিতামাতা উভয়ের স্থান অধিকার করিলেন। কলিকাতার পিভার নিকট থাকিয়া শিশু সারদাচরণ বিদ্যাভ্যাদে মনোযোগী হন। ১৮৫৭ অংকে সারদাচরণ কলুটোলার বয়েজস্কুলে প্রবিষ্ঠ হন, পরে এই বিদ্যালয়ই হেয়ার স্কুল নামে প্রসিদ্ধি শাভ করিরাছে। প্রতিভাকখন চাপা থাকে না। প্রতিভাবান্ সারদাচরণ অল দিনের মধেটে মেধাবী ছাতা বলিয়াবিল্যালয়ে খ্যাতিলাভ করিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি ও পাঠামুরাগে তাঁহার প্রতি শিক্ষকগণের দৃষ্টি আরু ই হইরাছিল। কিন্তু ১৮৬১ অবেদ অবোদশ বংসর মাত্র বয়সে স্থমধুর কৈশোর অভিবাহিত হইতে না হটতে সার্লাচ্রণ পিতৃহীন হইলেন। এই দারুণ শোকে দারদাচরণ নিভাস্ত সম্ভপ্ত হইলেন; কিন্তু তিনি লক্ষ্যভাষ্ট হইলেননা; একাও মনে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইলেন; বিধাতা তাঁহার সাধনার উপযুক্ত পুরস্কারে বঞ্চিত করেন নাই। সারদাচরণ ১৮৬৫ অংক প্রবেশিকা ও ১৮৬৭ **অব্দে এল এ পরীক্ষায়** উত্তীর্ণ হইয়৷ সর্কোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং গণিতে অসাধারণ ক্তিত দেখাইয়া ভফ্রতি লাভ করেন। ১৮৬৮ অকে দার রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রী শ্রীমতী ক্লঞ্চমোহিনী দাসীর সৃহিত তিনি পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৭০ অন্দে সারদা বাব বি এ পরীক্ষায় প্রথম ছান অধিকার করিয়া ঈশান বৃত্তি লাভ করেন, এবং বি এ পরীকার একমাদ পর এম এ পরীক্ষা দিয়া সস্মানে উত্তীর্ণ হইলেন; পরবৎসর প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি লাভের অধিকারী হন। প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি দশহাজার টাকা সারদাচরণের পর আর কেহ পান নাই, এটে অ পালের পর পাঁচ বংসরের মধ্যে আর কেহ ঐ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, সারদাচরণের পক্ষে ইহা অল গৌরবের কথা নতে। অতঃপর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সারদাচরণ হাইকোটের উকীল হইলেন। তাঁহার উজ্জ্ব প্রতিভা, অসাধারণ ধীশক্তি, গভীর আইন জ্ঞান তাঁহার সহায় ছিল, দেই জভ অল্লদিনের মংখ্য অভের সহায়তানিরণেক হইয়াও তিনি প্রচুর খাতি অভিপত্তি লাভ করিলেন, বিজ্ঞ ব্যবহারাজীব বলিয়া সমাজে পরিভিত হটলেন। সমাজ-হিতকর কার্য্যে সারদা বাবু আজীবন সচেই; হিন্দু বিংবার পুনর্ধিবাহ সগজে

প্রচার করিবার জন্য তিমি প্রাতঃমারবীয় বিদ্যাদাগর মহাশবের যথেষ্ঠ গ্রারভা করিমা-ছিলেন। বিধবা-বিবাহ স্মিতির সম্পাদকরণে তিনি যে যোগ্যভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ১৮৮৪ অন্দে দারদাচরণ ক্লিকাডা বিখবিদ্যালয়ের সদস্ত নির্মাচিত হন: তিনি সংস্কৃত বোর্ড ও আইনের ফ্যাকল টির স্ভার্রণে যে যোগাতার প্রিচর দেন, তাহারই ফলে ভিনি ১৮৯২ অবে আইন ফ্যাকল্টির সভাপ্তি নির্বাচিত হন। পারদা-চরণের আর একটি সংকার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য, তিনিই প্রথম হিন্দু বোর্ডিং কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৫ অবে দারদাচরণ ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিবুক্ত হন। ১৯০২ অবে সারণাচরণ অন্বারী ভাবে হাইকোটের বিচারপতি পদে মনোনীত হন। বৃদ্ধগার বিবাধ নিপত্তি করিবার অস্ত্র তিনি সেখানে গিয়াবে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য, চিম্বানীণতা, দুরদর্শিতা ও অপক্ষপাত বিচারের চূড়াম্ব নিদর্শন বলিয়া রাজপুরুষ-গণের নিকট স্মান্ত হইয়াছিল। সারদাচরণের যশোভাগা নিত্য প্রসর, কোন কার্য্য-ভার হত্তে লইরা একদিনের জ্বন্ত ভাঁহাকে অপ্যশভাক্তন হইতে হয় নাই। ১৯০৪ অকে हाहेत्काट्डेंत नर्खलन वन्तनीय विठात्रभिक **ख**क्तनान वत्न्याभाषात्र महासत्र भनकाश कतित्न সারণাচরণ তাঁহার পদে ছারীভাবে নিবুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ সর্বজনের অভুযোগিত ছইয়াছিল। এইরপ শুরুতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও স্বারদাচরণ দীনা বঙ্গভাষাকে তিনি মাতৃভাষার সেবা করেন; ইংরাজী বিয়ত হন নাই: **দাগোরুণা**রে সাময়িক প্রাদিতেও তাঁছার নানা বিষয়ক প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয় ৷ সার্বাচরণ সমগ্র ভারতে একাকার বর্ণমালঃ প্রচ্নিত করিবার বিশেষ পক্ষপাতী, এ বিষয়ে তাঁথার অনেকগুলি চিন্তাশীলতা পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইরাছে এবং ইহা ভাঁচার দূরদর্শিতার ফল। এই একটিমাত্র উন্নে, তাহণর অদেশের প্রতি অনুবাগ ও তাঁহার মলণ্ডিস্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিখবিদ্যালয়ের পরীক্ষা নির্কাচন সম্বন্ধে তাঁহার সারগর্ভ মত শ্রেষ্ঠ ইংরাজী সংবাদপত্তের সম্পাদকগণেরও সমর্থন লাভ করিয়াছিল। সারদাচরণ প্রাণ্টীন কবিগণের ৰড় ভক্ত; বৈষ্ণৰ কৰি বিন্যাপতির ললিড মধুর পদাবলী তাঁহার হৃদহে এমন প্রভাব विकात करत (व, छिनि वह व्यर्शास विमानित अकथानि महीक अ निर्मान ने সম্পাদন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করেন। 'কায়স্থ কারিকা' নামক বলীর কারস্থ বংশাবলীর সম্পাদন ভারও তিনি গ্রহণ করেন। সারদাচরণের নির্বাচিত একধানি সাইনগ্রন্থ ও কয়েক খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক উল্লেখ যোগ্য। যে স্কল শুণে মানবদ্মাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হয়-সার্ধাচরশের হুদর সেই সকল গুণে বলম্বত: জন্মন্তানের প্রতি শারদাচরণের যেরূপ অফুরাগ লক্ষিত হয়, শিক্ষিত সমাজে তাছার ডুলনা নাই বলিলেও অত্যক্তি হর না। অগ্রামের উন্নতির জন্ত তিনি বহু অর্থবার করিয়াছেন। প্রীজীবনের মাধ্যা তিনি কোন দিনই বিশ্বত হন না, তাই রাজধানীর সহজ্র কার্য্যের মধ্যে যথন छिनि এक ट्रे चारमत शान, छथन है प्यरमती शही बनमीत ब्लाए शिवा चालत अहन ক বিষা ধরা চন।

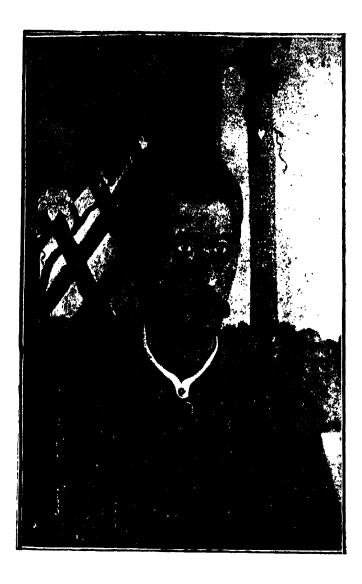

### শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ।

বশোহর জেলার অন্তর্গত মাঞ্চর। প্রামে ১৮৪২ খুঠাকে শিশিরকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ইইার পিতার নাম হবিনারারণ বোষ, জননী অমৃত দাসী। শিশিরকুমার হরিনারায়ণের মধ্যম পুত্র। শিশিরকুমার বালাকাল হইতেই বড় বুদ্ধিমান। গ্রামা পাঠশালায় তিনি বাল্যকালে অতি সাগাঞ্জ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান্ তাঁহার হাদর শিকালাভের উপযুক্ত ক্লেনে পরিণত ক্রিয়াছিলেন, তাঁহার অধ্বদায় ও প্রতিভার ৩৪ণে তিনি শিক্ষার পরিসর বুদ্ধি করিতে সমর্থ ছইয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত বিবিধ প্রস্থ পাঠে তিনি প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানে সমর্থ হন; প্রকৃতি সেহন্দী জননীর ফ্রার বরং শিশিরের শিক্ষাতার বহুতে গ্রহণ করিরাছিলেন। শিশিরকুমার वानाकान इटेटडरे बनवान ७ वाहाम कुनन हिल्लन: कि मखत्र, कि अधाराहन, সকল ব্যায়ামেই তাঁহার অন্তত নৈপুণ্য ছিল। শিশিরকুমারের চরিত নির্মল, ভক্তিপ্রবল। সর্ক্ষিধ বাদ্যয়ে বাদনে শিশিরকুমা:রর আনগাধারণ ফুভিছ; তিনি যখন ভক্তিপ্ল জ্বামে সুধাময় কঠে কীৰ্ত্তন করিতেন, তখন অতি পাষ্টের হাদয়ও বিগণিত হইত। দৃদীত শাল্পে শিশিরকুমার স্থপণ্ডিত। শিশিরকুমারের স্নাম ও খ্যাতির প্রধান কারণ, সংবাদপত্র সম্পাদনে তাঁহার যোগাতা। বাঙ্গালী সম্পাদকগণের মধ্যে শিশিরকুমারের স্থান অভি উক্তে। তরুণ বয়স হইতেই সংবাদপত্তের সহিত ১৮৫৯ আব্দে যশোহরে নীল-বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠে। শিশিরকুমারের বয়স ভখন সভের বৎসর মাত্র। সেই বয়সে অবেশবাসী হতভাগ্য কুৰককুলের ছৰ্দশায় তাঁহার হৃদর কাঁদিয়া উটিয়াছিল। হিন্দুপেট্রিয়টে প্রজার পক্ষ অবশ্বন করিয়া নির্ভিক্চিত্তে প্রবন্ধ লিখিছে লাগিলেন। শিশিরকুমার ভাতৃগণের সহায়তায় মাওরায় একটি ফুল ছাপাধান। ছাপন কংনে, এই ছাপাথানায় ১৮৬৮ খৃষ্টাবে সর্কপ্রথম অমৃতবালার পত্রিকা প্রকাশিত করেন, মফ স্বলের মায়ের নাম অনুসারে পতিকার নামকরণ হয়। অমৃতবায়লারের মত আনার কাহারও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ১৮৭১ খুটাকের ডিসেমর মাদে শিশিবকুমার কলিকাতায় আসিয়া ১৮৭২ অবে কলিকাতা হইতে অমৃতবালার পতিকা প্রকাশে সমর্থ হইলেন। অমৃতবালার পতিকা ভারদিনের মধ্যে বালালী সমাজের মুখপত্র হইল, শিশিরকুমারের অুনাম দিকদিগো ঘোষিত হইল। দেশীর রাজ্যসমূহে এখনও অন্তবাজারের অনুট প্রতিষ্ঠাও গৌরবের পরিচর পাওয়া বায়। অবভঃশর শিশিরকুমার রাজধারেও যথেই সম্মানিত হইরাছেন। তিনি দেশের হিতকর কার্ব্যের সহিত কায়মনোবাকো যোগদান করিয়াছেন। বালালী রাজনীতিজ্ঞগণের মণো শিশিরকুমার উচ্চছান অবিকার করিয়া আছেন। সংবাদপ্রের খাধীনতা বিলোপের আইন বিনিধন হইনে শিশিরকুমারের আত্রিক বত্তে অমৃত্বালার বাঙ্গালা হইতে ইংরাজিতে রূপাথিনিত হয়। এই কার্য্যে তাঁহার অসাবারণ তংপরতা, বৃদ্ধি-নৈপুণাও সাহস পরিস্ফৃট হইয়াছিল। প্রাচীন বয়সে শিশিরকুমার রাজনীতি চর্চা পরিচ্যাগ করিয়া ধর্মচিস্তাতেই কালব পন করিতেচেন, তিনি প্রীচেতত দেবের একজন ভক্ত দেবক। তাঁহার প্রবীত তাঁকি গ্রন্থস্যুহে তাঁহার হাদরের উজ্লাপ ও ভগবন্তকি প্রকাশিত, তাঁহার প্রবীত তালাচাদ গীতা নামক কবিতা পূর্ণ ধর্মির ধানি বস সাহিত্যের এক অস্ক্ হারীত কালাচাদ গীতা নামক কবিতা পূর্ণ ধর্মির ধানি বস সাহিত্যের এক অস্ক্ হারী। শিশিরকুমার ইংরাজী রচনায় স্থপত্তি। তাঁহার প্রবীত কতি গোরাক পৃথিবীর বহু স্থানে ধর্মপিশাস্থ ভক্তগণের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর সমকে শিশিরকুমার আমাদের ভক্তি অবতার প্রীচেতনাদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শিশিরকুমার জীবন ধন্ম । শিশিরকুমার ক্রান্তিন পিরিচ্ছাল ম্যাগাজিন নামক আধ্যায়িক তত্তবিষক্ষ পত্রিকাধানিও ইংলণ্ড এবং মার্কিণ ভূমিতে স্মান্ত ইংরাছে। অলনিন পূর্বে শিশিরকুমার পার পার লোক পাইরাছেন। বার্জকের এই শোক হংসহ, কিন্ত তগান তাঁহাকে এই শোক সাহনা দান করিবেন। তিনি দীর্যারীই ইইয়া দেশের ও ধর্মের সেষা করুন।



## ত্রীযুক্ত ন্বীনচক্র সেন।

कविवत्र औयुक नवीन ठळ टमटनत পूर्वभूक्षण ठडेशारमत आमिम अधिवानी नटहन। খুটীর বোড়শ শতাব্দীতে "রাড়ভলের" সময় প্রীযুক্ত রায় নামীর জনৈক ব্যক্তি তিবেণীর অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রাম হইতে পৈতৃক ভিটা পরিত্যাগ পূর্বক স্ন্দ্র চট্টগ্রামে আদিয়া উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন। সেই অবধি বংশপরস্পরাক্রমে রারবংশ চট্টগ্রাম প্রদেশে বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রার সৌভাগ্যগুণে চট্টগ্রামের রাজত্ব সচিবের ভার প্রাপ্ত হন। ভিনি বিশুদ্ধাচারী হিলু ও একজন সিদ্ধ ছুর্গাভক্ত ছিলেন। ক্থিত আছে তাঁহার অর্চনার প্রীত হইরা তাঁহার ইষ্টদেবী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দর্শন দান করিতেন। তাঁহার স্থাপিত দশভুজা মূর্ত্তি আজও চট্টগ্রামে রহিয়াছে। আজও তাঁহার বংশধরগণের নিকট কুলদেবতা-রূপে ভিনি পূজা পাইতেছেন। তীযুক্ত রাষের বংশধরগণ নয় পুরুষ চট্টগ্রামে বাস করিতেছেন। নবাব প্রদত্ত প্রীযুক্ত রায়ের জমীদারী আজিও নবীন বাবুরা অংশক্রমে উপভোগ করিয়া আদিতেছেন। ১৭৬৮ শকাকা, ২৯শে মাঘ বুধবার চট্টগ্রামন্থ রাউলান থানার অন্তর্গত স্থ প্রসিদ্ধ নয়াপাড়া গ্রামে কবিবর নবীনচক্র দেন জন্মগ্রহণ করেন। নবীন বাবুর পিতা ৬ গোপীমেহেন রায় \* চউগ্রামের জ্বজ আদালতের দেরেস্তাদার ছিলেন; পরে মুক্ষেফ হন। তাঁহোর দানশীলতা ও পরোপকারিতা দেশবিখাতি; আজও চটুগ্রামে গৃহে গৃহে তাঁহার দান-শীলতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মুন্সেফীতে তাঁহার ব্যায় সংকুলান হইত না, অর্থের অভাব তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অমুভব করিতে হইত. তাই অবশেষে তিনি চট্টগ্রামের জজ আদালতের উকীল হন। নবীন বাবুর চট্টগ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিফারত হয়। বাল্যে নবীন চক্র বিশেষ জ্লান্ত ছিলেন,— তাঁহার ছষ্টামিতে তাঁহার সমাধ্যায়িগণ এমন কি তাঁহার শিক্ষকগণ পর্যান্তও অভির হইয়া উঠিতেন। তাঁহার কোন শিক্ষক বলিতেন—'গোপীবাবু নিশ্চয়ই মাঘমাদের শীতে এক গলা জ্বলে দাঁড়াইয়া তপতা করিয়াছিলেন—নহিলে এমন পুতা পান!'—নবীন বাবুর হুষ্টামির পরিচয় ইহাতেই সকলের নিকট প্রতিভাত হইবে। বয়সের দঙ্গে নকীন বাবুর প্রতিভা ক্রমশঃ উলেষিত হইতে লাগিল। চট্টগ্রাম স্থল হইতে ১৮৬০ খুপ্তানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আদেন। ১৮৬৫ থৃষ্টাব্দে প্রেসিডেপি কলেজ হইতে এফ্ এ পাস করেন। ছর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৬৭ সালে বি, এ পরীকার তিন মাদ পুর্বের তাঁহার পিতৃদেব অর্গারোহণ করেন। নবীন বাবুর এখন হইতে একটি বৃহৎ সংসারের সমুদদ্ধ ভার তাঁহার উপরে পড়িল। পরবংসয় ১৮৫৮ গৃষ্টাবেদ নবীন বাব

ই"হাদের বংশের উপাধি রায় কিন্ত কোন বিশেষ কারণে নবীন বাবু 'রায়' উপাধি ত্যাগ করিয়া
'দেন' উপাধি এহণ করিয়াছিলেন।

জেনেরেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউসন হইতে বি, এ পাল করিয়া ডিপুটি ম্যাজিট্রেট শিপ পরীক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর করেক মাসের মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষার স্মুলানে উত্তীর্ণ হইরা নবীন বাবু ডেপুটী ম্যাজিট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরের চাকুরী তাঁহার তেজন্বী জীবনের সঙ্গে ঠিক সঙ্গত নাই, তাই তাঁহার সমগ্র চাকুরী জীবনে উদ্ধতনকর্মচারিগণের সহিত চির্দিন তাঁহার সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার সমগ্র চাকুরী জীবনে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের সহিত চির্দিন তাঁহার সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার বিবেকশক্তি তাঁহাকে যে পথ দেখাইয়া দিয়ছে—চির দিন তিনি সেই পথে গিয়াছেন এজন্ত তাঁহাকে অনেক সময় অনেক বিপদ ও উৰ্দ্ধতন রাজ-পুরুষ দিগের জ্রকুটী ও অসম্ভোষ সহু করিতে হইয়াছে, কিন্তু কোন দিকে তিনি দুকপাত করেন নাই। তাঁহার চরিত্রের তেজস্বীতা, তাঁহার মনের দুঢ়তা এবং তাঁহার অদম্য সাহস তাঁহার অদেশবাসী এবং অনেক খেতাঙ্গপুরুষের জদয়ে তাঁহাকে উচ্চ আসন দিরাছে। ভারপরতা এবং পরোপকারিতা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িয়ার যেথানে যেথানে তিনি শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন সেই সব প্রদেশে কোন না কোন হিতকর কার্য্যে তাঁহার উন্নত হৃদরের পরিচয় রাথিয়া আসিয়াছেন। কিন্ত যে জন্ম দ্বীনচক্র আজ দেশবিখ্যাত, বাল্যজীবনে তাঁহার সে প্রতিভার পরিচয় আমরা পাই না। তিনিও জগতের কাছে সে সময় তাহার কোন পরিচয় দেম নাই। কিন্তু চট্টগ্রামের মধুর পার্কভা শোভা,—সর্কোপরি তাহার জন্মস্থান নওয়াপাড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাল্যজীবনেই অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্যের কবিছের বীজ বপন করিয়াছিল তাহাতে আর সলেহ নাই। অবকাশরঞ্জনী প্রথম ভাগে আমরা দর্বপ্রথমে তাঁহার কবিজের পরিচর পাই। দংসারানভিজ্ঞ পিতৃহীন বুবকের হৃদয় ইহার ভারে তারে প্রভিফলিত। কবি তাঁহার নিজের জীবনী ইহাতে অভিত করিয়াছেন,—তাই ইহা এত মর্শ্বম্পর্শী। তাহার পর ক্রমশই তাহার প্রতিকার উলেষিত হইতে লাগিল। তাহার পরই আমরা অবকাশরঞ্জনী দ্বিতীয় ভাগ পাই। তাহার পর ক্রমারয়ে পলাশির বৃদ্ধ ; রলমতী ; রৈবতক ; কুরুক্কেত্র ; প্রভাগ ; অমিতাভ ; ভাম্মতী; গীতা; চণ্ডী; খৃষ্ট; প্রবাদের পত্র প্রভৃতি বঙ্গাহিত্য পুষ্ট ও উরত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত রত্বসমূহ চিরদিন বঙ্গাহিত্য ভাঙারে উজ্জ্ল হইয়া রহিবে।





#### শ্ৰীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্ৰী।

চব্বিশ প্রগণার অন্ত:পাতী মঞ্জিলপুর গ্রামে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জামুরারী পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য বিল্লা-সাগর। হরানক বিভাগাগর মহাশয় ক্রগীয় ঈশ্বরচক্র বিভাগাগর মহাশয়ের অভাতম ব্রু। শান্ত্রী মহাশরের জননী শ্রীমতী গোলকমণি দেবী অপ্রসিদ্ধ অর্গীয় হারকানাণ বিভাভ্রণ মত্বাশরের স্ত্রোদরা। শৈশবকালেই শাস্ত্রী মত্বাশরের পিতৃবন্ধু ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর এবং মাতৃণ হারকানাথ বিভাতৃষণ মহাশরের ঘনিষ্ঠ সংস্থা লাভ করিবার স্থযোগ ঘটিয়াছিল এবং ব্যোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্থপণ্ডিত কর্মঠ ও ভাষনিষ্ঠ পিতা এবং মাতুল মহাশ্যের চরিত্রের প্রভাব তাঁহার জীবনে সংক্রামিত হইয়াছিল। শৈশ্বে খীয় গ্রামস্থ পাঠশালা ও স্কুলে বিভা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৫০ গ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তিহন। কিছুকাল নিজ হত্তে রন্ধন গার্ঘ্য ও কোন কোন গৃহত্তের বাড়ীতে ঠাকুর পূজা করিয়া অতি কটে জাঁহাকে বিভাশিকা করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৫ স্তাকে বান্ধর্মের প্রতি তাঁহার অমুরাগ জন্ম। ১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় স্মাচার্য্য কেশব চচ্চের নিকট তিনি ত্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন, পাঠ্যাবস্থায়ই সমাজ সংস্থার কার্য্যে তাঁহার প্রবল উৎসাহ জানিরাছিল, ইহাতে পড়াশুনার যথেষ্ঠ ক্ষতিও হইয়াছিল। তথাপি বিশ্ব-বিভালয়ের পরীক্ষাসমূহে অতি যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ প্রীষ্টাবেশ সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শারী উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭০ ধৃষ্টাকে মাতৃলের অভিপ্রায় অনুসারে তৎপ্রতিষ্ঠিত হরিন।তি এণ্ট্রান্স স্কুলের সেক্ষেটারী ও হেডমান্টার হইয়া হরিনাতি গমন করেন। ১৮৭৪ औद्षोरक ভবানীপুর সাউথ স্বার্কন স্কুলের হেড মাটার নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ খৃটাকে হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ও অসুবাদ শিক্ষক নিযুক্ত হন। উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে এত দিনে সংস্কৃত কলেজের প্রিক্ষিপালের পদলাভ করিয়া শাস্ত্রী মহাশর উচ্চ পেন্সন ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় প্রাণে বে ধর্মের আপ্তণ জাগিয়াছিল, ক্রমে ভাহা বৰ্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর সেবার আকর্ষণ করিল। ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্দে তিনি বাদ্ধর্ম প্রচারের ব্রতগ্রহণ করেন। তদবধি এই মনস্বী স্বাধীনচেতা ধর্মপ্রশাণ পুরুষ দরিজ্ঞাকে চিরজীবনের জক্ত বরণ করিয়া লইয়া ধর্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি সাধারণ ত্রাক্ষনমাজের প্রতিষ্ঠাতাদিগের অঞ্চতম নেতা। সাধারণ এাক্ষনমাজের খ্যাতনামা বছ সভ্য ইহাঁর শিল্পস্থানীয়। ভারতবর্ধের প্রায় সর্বতে এবং ইংসঞ্চেরও কোন কোন স্থানে ভ্ৰমণ করিয়া ইনি প্রবল উৎসাহ সহকারে বীয় ধর্মায়ত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র প্রভাবে ও বাগ্মিতা শক্তিতে বহ লোক আক্রধর্ম প্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান সমরে তিনিই আক্ষদমাজের প্রধান নেতা। বাংলা ভাষার শাল্পী মহাশর বহু গ্রন্থ রচনা করি-

য়াছেন। তিনি একজন স্কবি। অতি অল্ল ব্য়সে ছাত্রাবস্থায় তিনি "নির্বাদিতের বিলাপ" নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং তাহা বিভালয়ে পাঠা নির্দিষ্ট হয়। সে সময় তিনি পথে বাহির হইলে সেই কবিকে দেখিবার জন্ত ছাত্রমণ্ডলী দলে দলে রাস্তায় দণ্ডায়মান হইত। তাঁহার রচিত "পুষ্পমালা" "মেজ বউ" "যুগান্তর" "নয়নতারা" প্রভৃতি গ্রন্থ বন্ধ দাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাসনাবলী ও কবিতাবলী বছ তাপিত ও ত্যিত আত্মাকে শাস্তি ও নিরাশ আত্মাকে বল দান করিয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় চিরদিনই স্বাধীনটেতা পুরুষ বলিয়া পরিচিত। সংসারে ধনবানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ধর্মপ্রচার ত্রত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চিত্তে এই স্বাধীনভাবের বিকাশ হইয়া-ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি এক বার পীড়িত হইলে স্বর্গীয় মহেল্রলাল সরকার মহাশয় জনৈক ভদ্রলোকের অফুরোধে বিনা প্রদায় তাঁহার চিকিৎদা করিতে ছিলেন। ডাক্তার সরকার শাস্ত্রী মহাশয়ের সমূথে একটী ভদ্রলোককে অযথা কতকগুলি কট্ক্তি করেন। শাস্ত্রী মহাশর এই অভায় কটুজিন জভ ডাক্তার সরকারকে তীব্র ভাষায় এক পত্র লিখি-লেন। ডাক্তার সরকার স্বয়ং স্বাধীনচেতা মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন, এই পত্র পড়িয়া তিনি যুবকের স্বাধীনচিত্ততা ও স্পষ্টবাদিতায় পরম প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রী মহা-শয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। সেই এক র্ভৎসনা চিঠিতে উভয়ের মধ্যে চিরদিনের জন্ম অকৃতিম বন্ধুতা স্থাপিত হইয়া গেল। পাঠাবস্থায়ই ১৭ বংসর বয়সে চ্টীজুতা পায়ে দিয়া একদিন তিনি তাঁহার পিতার কোন কার্য্য উপলক্ষে তদানীস্তন স্কুল ইনস্পেক্টর ক্রফোর্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তাঁহাকে চ্টীজুতা বাহিরে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। শাল্লী মহাশয় বলিলেন, চ্টী তিনি পা হইতে খুলিবেন না। সাহেব বলিলেন, তোমাকে চটী খুলিতেই হইবে, তিনি বলিলেন তিনি কছুতেই থুলিবেন না। সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোন বাঙ্গালী ভদ্র-লোকের বাড়ীতে গেলে ভিনি চটী খুলিয়া বৈঠকথানা ঘরে প্রবেশ করিবেন কি না ? শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন দেখানে যে ফরাদ পাতা থাকে। সাহেব উত্তর করিলেন. যুক্তি তর্ক বুঝি নাবল হাঁকি না। শাল্লী মহাশয় বলিলেন, "হাঁ সাহেব, সেখানে চটী খুলিব।" দারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাগিনেয়ের এই স্বাধীনচিত্ততার সংবাদ শুনিয়া প্রদিন "ক্রফোর্ড সাহেব ও চটীজুতা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে শাস্ত্রী মহাশয় এককালে এই দেশের অগ্রণীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। এখন প্রধান ভাবে ধর্মভার নিয়াই বাস্ত থাকেন রাজনীতি বিষয়ে তিনি উন্নতিশীল দল-ভূক্ত। জাতীয় উন্নতি বিষয়ে তিনি দর্মদাই প্রবন্ধ ও বক্তৃতা হারা স্বীয় মত প্রচার করিয়া থাকেন। দেশের উন্নতির চিন্তা তাঁহার হার্দ্রে সর্বাদা জাগরক। স্বাদেশী আন্দোলনের বহুপুর্বাবণি তিনি দেশীর বস্তু প্রচারে আবশুক সবদ্ধে ভারতবর্ষের নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন, তিনি নিজে বছকাল হইতে খদেশী বস্তই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মত ধর্মপরায়ণ স্বীধীনচেতা, পরত্বংথকাতর চরিত্রবান পুরুষ বঙ্গদেশে বিরুদ। তিনি এখনও নানাপ্রকারে যুবকের স্থায় উৎসাহে দেশের হিতসাধন করিতেছেন।



#### শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৪৮ খুরীবে হ্রেক্সনাথের জন হয় এবং কলিকাতার তালতলা ভবনেই তাঁহার শৈশব-কাল অতিবাহিত হয়। অরেজনাথের পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার হুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশ্রের নাম বন্দদেশের সর্ব্বিত স্থারিচিত। অ্রেক্স বাবু যদিও ভারতবর্ষে যদে ও প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্য. তথাপি এখনও মফ:বলের স্থানুরপলীত বরোবৃদ্ধগণের কাছে, স্থারেক্র বাবু অপেক্ষা তাঁহার ধন্বস্তারিকর পিডাই অধিক পরিচিত। ডাক্টার চুর্গাচরণ যেরূপ বিচিত্র কৌশলে রোগের নিদান নির্ণয় ও আরোগ্যবিধান করিতেন, তৎসম্বন্ধে শত শত গল বাঙ্গালার দর্বে ভানে প্রচলিত আছে। বাল্যকালে স্থরেক্সনাথ কলিকাতার ডভটন কলেকে অধ্যয়ন করেন। ইউরোপীর ও ইউরেশীর বালক যুবকদিগের জন্মই এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। স্মুতরাং ছতি-ভাগ্যবান ভারত সম্ভানেরাই এই কলেজে পড়িতে পাইতেন। ১৮৬০ খুষ্টান্দে এন্টে ন্দ পরীক্ষায় স্থরেন্দ্রনাথ প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ; ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ পরীক্ষায় ক্লতকার্য্য হইয়া সিভিল সার্ভিদ-পরীক্ষা দিবার জন্ম তিনি বিলাত্যাত্রা করেন। বিলাতে স্থরেক্সনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণের সাহাষ্য পাইয়াছিলেন। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক গোল্ডই ুকার এবং অধ্যাপক সেমুয়েল মোরলি ইহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। স্থুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন: কিন্তু পরীক্ষার কার্যানির্বাহক কমিশনারগণ বলিলেন, স্থরেক্ত বাবু নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। এই অছিলা ধরিয়া তাঁহারা তালিকা হইতে স্থরেন্দ্রনাথের নাম উঠাইয়া দিবার জস্তুই সংকল্প করিলেন। এই বিপদে পড়িয়া স্থরেব্রনাথ বুটাশ বিচারালয়ে কমিশনরগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। বিচারকগণ, স্থরেন্দ্র বাবুর অভিযোগ সঙ্গত মনে করিয়া, কমিশনরগণের অন্তায় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিচার করিবার জ্বন্ত কণারি করেন। কমিশরগণ আর বাড়াবাড়ি না করিয়া, স্থরেক্স বাব্কে দিভিল-দার্ভিদ পরীক্ষার পাশ করিয়া দেন। স্থ্রেক্তনাথ সিভিলিয়ান হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং ছই বৎসরকাল শ্রীহট্টে এসিষ্টান্ট-মাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য্য করেন; কিন্তু ছই বৎসর যাইতে না যাইতেই জাঁহাকে বিপদে পড়িতে হয়; ফেরারী আসামী সম্বন্ধে অন্তায় আদেশ প্রদান ও অক্সায়ত্মপ রিপোর্ট করিয়াছেন বশিয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত হইতে হয়। এই অভিযোগের বিচার জ্ঞ গ্ৰুণ্মেণ্ট কৰ্ত্ত্ক একটি কমিশন প্ৰতিষ্ঠিত হয়। কয়েক দিন অফুসদ্ধানাদির পর কমিশন এক রিপোর্টে দেখাইলেন, "স্থরেক্ত বাব্র বিরুদ্ধে যে চৌদটী অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, ভাহার প্রত্যে**কটা স**ত্য।" গভর্ণমেণ্টও কমিশনের মতে মত করিলা স্থরে<del>ল</del> বাবুকে ৫০<sub>২</sub> টাকার নামমাত্র মাদিক বৃত্তি প্রদান করিয়া, কর্মচ্ছত করিলেন। স্থরেক বাবু বলিয়াছিলেন, ''আমি জ্ঞানকৃত কোনরূপ অপরাধ করি নাই; আদেশপত্র সেরেন্ডায় লিখিত হইয়া অপরাপর অনেক আদেশপত্রাদির সহিত বাক্ষরার্থ আমার সমুথে নীত হইরাছিল। আমিও তর তম করিয়া না দেখিয়া, তাহাতেই দত্তখত করিয়া দিয়াছিলাম।" এ কৈফিয়ৎ কিন্তু গভর্ণমেন্ট গ্রাহ্ম করেন নাই। ভারতীয় সংবাদপত্তে স্থরেক্ত বাবুর নির্দেধিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত ঘোরতর আন্দোলন চলিরাছিল। বস্তুতঃ স্মরেক্স বাবুর জক্ত এই সমরে দুরতম পল্লীতেও যে সহামুভুতি ও আন্দোলনের তরঙ্গ উথিত হইরাছিল, বুটাৰ ভারতের ইতিহাসে তাহা শ্বরণীর। গ্রণ্নেটের কার্য্য ছইতে এইরূপে অপস্ত ছইরা, স্থ্রেক্স বাবু দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের নিকটে যে প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন,—তাহাতে তাঁহার সেই প্রত্যাগ হুর্জাগ্যের বিষয় মনে না করিয়া, সকলেই পরম কল্যাণের সোপান বলিয়া মনে করিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরে ১৮৭৬ খুটান্দে হুরেক্সনাথ বিভাসাগর মহাশব্বের মেট পলিটান কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৮১ খুষ্টাব্দে মেট প্লিটান কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি ফ্রিচর্চ কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৮৮২ খুটান্দে ইনি স্বাধীন ভাবে কলিকাতা পটলডাঙ্গার একটি কুদ্র স্কুলের ভারগ্রহণ করেন। সেই কুদ্র স্কুলই স্থপ্রসিদ্ধ রিপণ কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি শাখা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছে। ১৮৭৮ খুষ্টান্দ হইতে স্করেক্রনাথ "বেঙ্গলী" পত্রিকার সম্পাদন ও পরিচালন করিতেছেন। এখন ইহা দৈনিকে পরিণত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত অসামান্ত প্রতিপত্তি-লাভ করিয়াছে। ১৮৮৩ খুষ্টাব্দে হাইকোর্টের নবীন বিচারপতি নরিশ সাহেব একটা মামলা উপলক্ষে সর্কহিন্দুর পূজ্য শালগ্রাম-শিলারূপী সাক্ষাৎ নারারণ দেবকে সাক্ষিরূপে খুষ্টান মুসলমানে পরিপুরিত আদালত গৃহে আনিয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজের হৃদয়ে আঘাত করেন। এই জন্মই তিনি স্থরেক্স বাবুর বেঙ্গলি পত্তেও তীত্র ভাষায় সমালোচিত ও নিন্দিত হন। স্থরেন্দ্র বাবু এই জন্ত আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিবৃক্ত হন। স্থরেন্দ্র বাবু ক্রটি স্বীকার পূর্বক ক্মা-প্রার্থনা করিলেও, জল্প নরিশ তাঁহাকে ছই মাদের জন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রুরেক্সবাবু বক্তৃতা করিয়া দেশের সর্ববিত্র অদিতীয় বক্তা বলিয়া প্রথিত হইরাছিলেন। এই কারাবাস উপলক্ষে তিনি সমগ্র ভারতের সর্বাঞ্জ, আবাল বৃদ্ধ স্কলের পরিচিত হইলেন। এই সময়ে দেশের কুদ্র বৃহৎ সর্বস্থানে তাঁহার প্রতি বেরূপ সহামুভতি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার উদাহরণ এদেশে একাস্ত বিরল। ইতিপুর্বে ১৮৭৬ এটালে "ইণ্ডিয়ান-এলোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, ইনি যেরূপ **উত্ত**ম ও **অ**ধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অনভাগাধারণ। কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃর্লের মধ্যে ইনি অক্ততম ও প্রধানতম। স্থরেন্দ্রবাবু ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যেরূপ পরিচিত, অধুনা অন্ত কোন বাঙ্গালী দেরপ পরিচিত হইবার মত সৌভাগালাভ করেন নাই। তাঁহার অসাণারণ কর্মপটুতা এবং নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা সর্বত্ত পরিচিত। স্বদেশহিতের জন্ম স্থরেন্দ্র বাবু যাহা করিয়াছেন— এখনও করিতেছেন, তাহা বস্তুতই বিশ্বয়কর। ব্যবস্থাপক সভায় এবং মিউনিসিপাল সভায় ইনি খদেশহিতের জন্ম যাহা করিয়াছেন তাহা অন্ন লোকেই করিতে পারেন। প্রবীণ স্থরেন্দ্রনাথ এখনও নবীনের মত কার্য্যদক্ষতা ও উভ্তমশীলতার পরিচয় দিতেছেন। স্থারেক্স বাবু ভারতের জাতীয় মহাসভার হুইবার সভাপতি পদ পরিশোভিত করিয়াছেন। স্বামাদের দেশে অধুনা রাজনীতির আন্দোলনের বে নৃতন শ্রোত চলিতেছে, স্থরেজনাথই তাহার স্টেকর্তা। খনেশী আন্দোলনে স্থারেক বাবুর নিংখার্থ কর্মান্থরাগ সমন্ত ভারতবর্ষের প্রদা আকর্ষণ করিরাছে।

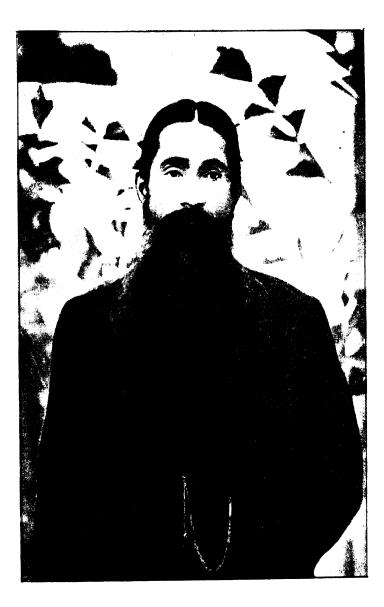

## স্বর্গীর উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

<mark>উমেশচন্দ্র ১৮৪৪ গ্রীষ্টান্দে খি</mark>দিরপূরে জন্মগ্রহণ করেন। উমেশচন্দ্রের পিতামহ খিদিরপুর **ও ক্লিকাতার অনেক ভূমি দম্পত্তি অর্জন করিয়া, প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ই**হাঁর ৰাতা ত্রিবেণীর স্থপ্রসিদ্ধ ৺জগরাথ তর্কপঞ্চাননের বংশে জন্মিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতা হাইকোর্টের **প্রধান এটর্ণি ছিলেন। বাল্যকালে** উমেশচক্স লেথাপড়ার প্রতি তাদুশ মনোবোগী ছিলেন না ;— অভিনরাদি দেখিরা বেড়াইতেন; স্থাসিদ্ধ কালীপ্রদান সিংহ ও মহারাজ যতীক্রমোহন ঠা**কুরের বাড়ীতে যে অভিনয় হইত,** ভাহাতে তিনি অভিনয় করিতেন। কিন্তু বাল্যকালেই শারীরিক গৌন্দর্য্য ও সরল মধুর ব্যবহারে ইনি সর্ব্বত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। উমেশচল্লের পিতা যখন দেখিলেন, বালকের পড়া শুনায় মন নাই, তথন হতাশ হইয়া জাঁহাকে হাইকোটের এটর্ণি 🖻 যুক্ত ডবলিউ, পি ডাউনিং সাহেবের কেরাণী করিয়া দিলেন, এবং কিছুদিন পরে তাঁহাকে মি: গিলেভারের তত্বাবধানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময় হইতেই কিন্তু উমেশের জীবনে বিচিত্র পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। তিনি মনোযোগপূর্ব্বক আইন-শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ভাহাতে এতদুর পারদর্শিতা লাভ করিলেন যে, ১৮৬৪ খুষ্টান্দে রক্তমঞ্জি জেমদেটজি জিজিভাই নামক প্রাসিদ্ধ পারসীক কুবেরের প্রাদত বৃত্তি পাইয়া, আইন পড়িবার জন্ত বিলাত্যাত্রা করিলেন :—এই বৃদ্ধি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিলাতে উমেশচন্দ্র ক্রপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ মি: টি. এচ. ডার্ট এবং দি: এডওয়ার্ড ফ্রাই প্রভৃতি মহোদয়ের নিকট আইন শিথিতে লাগিলেন,—যথাকালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আদিয়া, হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইলেন। অল্লকালের মধ্যেই তাঁহার অপূর্ব্ধ শিক্ষা ও প্রতিভার ফল দেশমধ্যে প্রচারিত হইল এবং তিনি ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। ক্রুমে তাঁহার প্রতিষ্ঠার এতদূর বুদ্ধি হয় যে, তিনি কয়েকবার গ্রাণ্ডিং কৌস্থলি বা সরকারী ব্যারিষ্টার পদে নিযুক্ত হন। উমেশচন্দ্র হুইবার হাইকোর্টের জলিয়তি গ্রহণ করিতে অহুক্দ্ধ **ছইরাছিলেন, কিন্তু ছইবারই তিনি উক্ত পদ প্রত্যাথ্যান করিয়াছিলেন।** ব্যবহারাজীব-কার্য্যেও ভিনি অনেকবার দেশের উপকারে স্বীয় অসাধারণ শক্তিবিনিয়োগ করিয়া—দেশের লোকের ক্বতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। স্থরেক্সনাথের আদালত-অবজ্ঞার মোকদ্দমায়, এবং ষ্টেট্সম্যান-সম্পাদক রবার্ট নাইটের মোকন্দমায়—উমেশচক্র যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রবল যুক্তির সহিত আদালতে প্রতিবাদিপক্ষের সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাতে উাহার নাম শ্বরণীয় হইরা আছে। "বেললী পত্রিকা" বাঁহারা প্রতিষ্ঠিত বরেন, তাঁহাদের মধ্যে উমেশ-চজ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। শিমলার ঘোষ-বংশধর বিদ্বত্লভিল্ গিরিশচক্র ঘোষই বেললীর সম্পাদক পদে থাকিয়া দেশবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু উমেশচক্স যে, বেললীর প্রতিষ্ঠাভূপুরস্কারে বিধ্যাত হইবার উপযুক্ত, তাহা সকলের জানা উচিত। ইনি যথন বিলাতে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন, তথন "লওন-ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" নামক সভা স্থাপন

করির। ভারতীয় বিষয় সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি,— "ভারতবর্ষের জন্তু নির্বাচনপ্রথা ও গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন "ইণ্ডিয়ান স্থাশস্থাল কংগ্রেদ" বা ভারতীয়-মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা পক্ষে ইনি যে, ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন করিরাছেন, সেই প্রাণপণ যত্ন চেষ্টা ইহাঁকে চিরক্মরণীয় করিয়া রাখিবে। এই মহা-সমিতির যতগুলি অধিবেশন হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই ইনি অস্তরের সহিত যোগদান করিরা, স্বীয় প্রগাঢ় স্বদেশভক্তির মর্গ্যাদা-রক্ষা করিয়াছিলেন। উৎসাহের মুর্জিমান অবতার স্থদেশের সুসম্ভান, প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত অবোধ্যানাথ যথন সহসা মৃত্যুমুথে পতিত হন, তথন মহাদমিতির গুরুতর সম্পানকীয় কার্যোর জন্ত সকলের দৃষ্টি বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয়ের উপরই পতিত হইয়াছিল। ১৮৯২ খুষ্টাব্দে ইনি কংগ্রেসের সম্পাদকপদ গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ ছওয়ায়, উমেশচন্দ্র ১৮৮৮ খুঠান্দে বিশাত গমন করেন, এবং শ্রীযুক্ত দাদাভাই নরোভি এবং মি: ডিগ বির সহযোগে সেথানে একটি রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলগুবাসীদিগের সন্মধে ভারতীয় অবস্থা সর্বানা প্রতিফলিত রাথাই এই সভার উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাতের নানা স্থানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নান।বিধ বক্ততা করেন। ওয়েনসিট নামক স্থানে, ১৮৮৮ খুষ্টাব্দের আগেই মানে, ইনি "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট" সম্বন্ধে যে বক্ততা করেন. তাহাতে ভারতবাদীর রাজভক্তি সম্বন্ধে আখন্ত করিয়া শ্রোতা ইংরেজদিগকে, ইনি গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব ও কংগ্রেসের কার্য্যের উদ্দেশ্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ঐ বর্ষের ২১শে আবাস্ট বন্দ্রোপাধ্যার মহাশয় নর্দমটনের টাউন-হলে "আমাদের অভাব ও অভিযোগ" সম্বন্ধে আর একটি বক্ততা করেন। ১৮৮৮ খুষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর ইনি ক্রয়ডন নগরের ললনা সভায় 'ভারত সংস্কার" সম্বন্ধে আর একটা বক্ততা করেন; তাহাতে সমবেত শ্রোত্বর্গ স্বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয় শ্রেণীরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভীকতা সত্যপ্রিরতা প্রভৃতি গুণ অনুকরণযোগ্য। শেষাবস্থায় স্বাস্থ্যত্দ হওয়ায়, এ দেশের জল বায়ু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহু হয় না, তাই তিনি সপরিবারে বিলাতে—লগুন নগরের উপকূলস্থ স্বকীয় ক্রয়ডন ভবনের "থিদিরপুর ভিলায়" কাল্যাপন করিতেছিলেন। শরীর সহসা একাস্ত অপটু হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই. তিনি পালে মেণ্টে প্রবেশ করিতে পান নাই। কিন্তু স্বাস্থ্যলাভ করিয়া স্বাবার প্রিভি কাউন্সিলে কান্ত করিতেছিলেন। সহসা তাঁহাকে কালহন্তে পড়িতে হইল। ১৯০৬ অব্দের ১৯শে জুলাই, তিনি বিলাতের ক্রয়ডন-ধামে, ভারতকে কাঁদাইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মত অঘিতীয় ভারত-সম্ভান একান্ত চুল্ভ।





#### স্বৰ্গীয় মনোমোহন ঘোষ।

মনোমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষ, বড়লাট লর্ড অকলণ্ডের সময়ে, সদর-আলার পদ প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। ইহাঁদের নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরান্তর্গত বৈরলদি গ্রাম। রামলোচন ঘোষ রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধ ছিলেন এবং তাঁহারই মত সমাজসংস্থারের পক্ষপাতী ছিলেন। ঢাকা কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে রামলোচনের নাম অগ্রগণা; এই কলেকের জন্ম তিনি যথেষ্ট অর্থদাহায্যও করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টান্দে বৈরলদি গ্রামে মনোমোহনের জন্ম হয়। কিন্তু মনোমোহন বাল্যকালে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেকে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এদেশে আর অধিক দিন না থাকিয়া, মনোমোহন ১৮৬২ খুইান্দে প্রীযুক্ত সত্যেক্সনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে, সিভিল-সার্ব্বিদ্ পরীক্ষা দিবার জন্ম, বিলাভ যান। ইহাঁরাই ভারতীয় যুবকদিগের দিভিল পরীকা সম্বন্ধে পথ-প্রদর্শক ব্লিয়া পরিচিত হন। পরীক্ষায় পথপ্রদর্শক হইয়াও কিন্তু মনোমোহন সহচর সতোক্রনাথের ভায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না ; তাঁহাকে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বনেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এখানে ব্যারিষ্টারী উপলক্ষেও তাঁহাকে প্রথমে নানাত্রপ কষ্ট ও অন্ধবিধাতোগ করিতে হইয়াছিল। এথানকার কোন বৃটীশ বা আইরিষ ব্যারিষ্টারের নিকট হইতেই তিনি কোনরূপ সাহায্য বা সহায়ুভূতি পান নাই। কিন্তু, প্রক্কত গুণ কেহ চাপিন্না রাথিতে পারে না। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি শীঘুই প্রচারিত হইয়া পঞ্জি। ঘটনাক্রমে এই সময়ে একটা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়; মনোমোহনও এই মোকদমায় বাদী আমীরুদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করেন। প্রতিবাদী-গবর্ণমেন্টের পক্ষে বড় বড় বুটীশ ব্যারিপ্টার দণ্ডায়মান হন। এই বিচারযুদ্ধে মনোমোহনের ব্যবহার-শাস্তাধিকার দেখিয়া ও তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া, জষ্টিদ্ নর্মাণ তাঁহার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে ভবিষাত্মক্তি করেন, তাহা অনতিবিলম্বেই সত্যে পরিণত হয়; মনোমোহন ব্যারিষ্ঠার সম্প্রদায়ের উজ্জল মুধ আবেও উজ্জল করেন। কিন্ত ব্যারিষ্টারীতে প্রদার বৃদ্ধি করিয়া ধনকুবের হওয়াই মনোমোহনের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি যে, ঐকাস্তিক ব্দেশামূরাগ ও স্বজাতিবাৎনলো অভি-ভূত ছিলেন, তাহা স্বীয় কর্মজীবনের স্তরে স্তরে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যেথানে পুলিদের অত্যাচারে বা বিচারবিহাটে হর্কল ভারত-দস্তান নিশীড়িত হইয়াছে, মনোমোহন দেখানে বিপদ্ভঞ্জন মহাপুরুষের ভাায়, নিঃস্বার্থভাবে নিপীড়িতের নিতার করিতে ব্রূপরিকর হইরা দাঁড়াইয়াছেন। কত দরিল হতভাগ্যকে যে, তিনি ভাষণ প্রাণদণ্ড হইতে বাঁচাইয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না ; এ দেশের গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, দ্বারে দ্বারে সেই সকল ঘটনা প্রবচন প্রবাদে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে; —১৮৮২ খুষ্টাব্দে নৰীয়া জেলার মূলুক্চাঁৰ নামে এক হতভাগ্যকে পুলিন বিচারালয়ে উপস্থিত করে। অভিযোগে পুলিদ বলে, মূলুকটাদ নিজের নবমবর্ষীয়া ক্সা নেকজানকে নিজে হত্যা করিয়াছে।

পুলিসের শিক্ষার ও ভয়ে নেকজানের সহোদরা ও গর্ভধারিণী মাতাও সাক্ষ্য দিয়া বলে যে. "ম্লুকটাদকে কঞাৰতা। করিতে অচকে দেথিয়াছি।" নিবের কঞা ও ল্রী যথন মূলুকের বিহুদ্ধে এইরূপ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিল, তখন জন্ধ সাহেব যে, তাঁহার ফাঁসির হুকুম দিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু নথাপত্র পড়িয়া যথন মনোমোহন বুঝিলেন, বেচারী বাস্তবিক নির্দোষী, কেবল পুলিদের বড়বল্লে এরূপ অঘটন ঘটিয়াছে, তথন স্বত:প্রবৃত্ত হইয়াই, মূলুকটাদের পক্ষসমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যবহারশান্তবিশারণ মনোমোহনের হল্পবৃদ্ধিস্থলভ গুপ্তসভ্যনিদ্বাযণ-শক্তির গুণে মুলুকটান শেষে হাইকোর্টের বিচারে বেকস্থর খালাস পাইল। যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন গরীব মুলুকটাদ প্রতিবৎসর ছই একবার কিছু উপহার লইয়া আদিয়া, স্বীয় প্রাণনাতার প্রতি ক্লতজ্ঞতাপ্রকাশ করিয়া যাইত। কিন্তু একপ প্রাণদানের এইরূপ উদাহরণ যথেষ্ঠ আছে। স্বভাবদরণ ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রতি মনোমোহনের সবিশেষ স্নেহ ও সহামুভতি ছিল। ইহাদের উপর কোনরূপ উৎপীড়ন হইলে, মনোমোছন নিজের সহস্র স্বার্থ বিদৰ্জন করিয়া, ইহাদিগকে বিপশুক্ত করিতেন; এজগু তিনি বস্তুতই প্রাণপণে যত্ন করিতেন। ষ্মত্যাচার-পীড়িত অসহায় হতভাগ্যের এমন বন্ধু আর মিলিবে না। হতভাগ্য টীকেন্দ্রক্তিৎকে প্রাণদণ্ড হইতে মুক্ত করিবার জন্ম, মনোমোহন আবেদনে যে যুক্তিশক্তিপট্তা ও অপুর্ব্ব নন্ধীর-জ্ঞানের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহাতে ল্যাম্সডাউনের স্থায় বড়লাট ও তাঁহার বড় অমাত্যদিগকেও শ্রদ্ধাপুর্বক দৃষ্টিপাত করিতে হইয়াছিল। তিনি ষতদিন জীবিত ছিলেন তত্দিন দেশের প্রায় প্রত্যেক সদম্প্রচানেই আগ্রহ সহকারে যোগ দিতেন। মনোমোহন স্থাশ-স্থাল কংগ্রেদের অন্বিতীর স্কন্ধং ছিলেন। ১৮৯০ খুষ্টান্দে কলিকাতার কংগ্রেদে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি-পদ পরিশোভিত করিয়াছিলেন। ফৌব্রদারি বিচারের অত্যাচারপথ সন্থুচিত করিতেই যেন মনোমোহন ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্যবহার-বিস্থা-রুহম্পতি ব্যারিষ্টার মনোমোহন কুবিচার কদিগের একপ্রকার শাসনকর্তা বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। অবিচার অত্যাচারের তাড়নে তাঙিত হইয়া, লোকে যদি মনোমোহনের শরণ লইতে পারিত, তাহা হই-লেই মনে করিত. এইবার নিস্তার পাইলাম। কেবল বিচারক ও বিচারের দোষ সংঘত রাখিয়া এই মহাত্মা নিশ্চিস্ত হন নাই, শাসন ও বিচারের স্বাতন্ত্র্য বিধান-চেষ্টার আত্মসমর্পণ করিল্লা-ছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যের তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, কালে যে, গভর্ণমেন্টকে সেই পথে চলিতে হইবে, তাহা শ্বতঃসিদ্ধ। মনোমোহন কিন্তু কৃষ্ণনগরের স্বকীয় প্রাসাদে এই স্বাতস্ত্র-চিন্তার অভিতৃত হইরাই, সহসা লীলাসংবরণ করিয়াছিলেন; সত্যই তিনি বদেশের সেবার নিজের প্রাণ বলি দিয়া গিরাছেন।



## শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ।

लालस्मार्य त्यांच मलीया क्रथ्यमशस्त्र अन्मर्थरं करतम। रेमि मरमारमारम त्यास्त्र किर्म जांजा। লালমোহন কলিকাতার শিক্ষালাভ করিয়া, ১৮৭৯ খুটান্দে, ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্ত. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তক বিলাতে প্রেরিত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, লালমোহন ব্যারিষ্টারী করিবার জন্ত, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কয়েক বৎসর পরে, ইণ্ডিয়ান সিভিলসার্বিস-পরীকা যাহাতে বিলাতের স্থায় ভারতেও গৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা ও আন্দোলনের জন্ত, ইনি রটিশ ইণ্ডিরান এদোদিরেশন কর্তৃক, বিলাতে প্রেরিত হন। এই আন্দোলন উপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষে অসংখ্য সভাসমিতির অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে লালমোহন ঘোষ বিলাতে থে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা একান্ত বিফল হয় নাই। লালমোহনের বক্তার পারে-মেন্টের গণ্য মাশ্র সভাদিগকেও মুগ্ধ হইতে হইয়াছিল। অনতিপরেই ভারতেও ষ্টাটুটারী সিভিন-দার্শ্বিদের স্পৃষ্টি হইরাছিল। তৎপরে লালমোহন অল্লদিন মাত্র বিলাতে ছিলেন। কিন্তু ভার <mark>তবর্ষে আসিবার পুর্বে</mark>তিনি, বার্মিংহাম নগরের চেষার অব্ কমাদ<sup>ৰ্</sup> কর্তৃক আহুত হইরা, ভারতবর্ষের আর বায় সম্বদ্ধে একটা অতি সারগর্ভ বক্তা করিয়াছিলেন। ১৮৮০ গ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে, বোঘাই ও কলিকাতার লোকে মহাসমাদরে তাঁহার অভার্থনা করেন। এই সময়ে আদর্শ বড়লাট লর্ড রিপণের আদেশে, তাঁহার মহাচেতাঃ ব্যবহাসচিব ইলবার্ট সাছেব এ দেশের বিলাতী লোকদিগের উপর, র্টীশ বিচারকদিগের ছায় দেশীয় ৰিচারকদিগকেও অবাধ বিচারাধিকার দিবার জন্ম, ফৌজনারী আইনে নৃতন ধারা সন্নিবেশিত ক্রিতে চাহেন। এই ন্তন বিধানের পাঙুলিপিই "ইলবার্ট বিল" নামে পরিচিত হয়। এই ইলবার্ট-বিল লইয়া এদেশে তুমূল আন্দোলন চলিতে থাকে ; ফিরিঙ্গি ও সাহেবেরা ভারতবাসীর প্রতি ঘোর বিষেষ দেখাইয়া, নানারপ কুৎসা রটনা করেন এবং লর্ড রিপণের শত্রুতা করিতে বিসিন্না, ভারতবাদীরও অনিষ্টদাধনকলে যথাদাধ্য চেষ্টা করেন। এই দমরে লালমোহন পুনরায় বিলাতে প্রমন করেন। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম পালে মেন্ট মহাসভার স্ভ্য হইবার জন্ম চেষ্টা করেন। বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যগুণে ইনি পূর্ব্বেই বিলাতের সর্ব্বত্ত সমানর-লাভ করিয়াছিলেন। স্বতরাং যথন ডেটফোর্ড নগর হইতে ইনি সভ্য নির্বাচিত হইবার চেপ্তা করেন, তথন বহুসংখ্যক ইংরেজ ইহার দাবী অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন। সে সমরে ইহার পক্ষ-সমর্থন করিবার জন্ম তথাকার লোকেরা যেরপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন,—ভাহাতে ইহাঁর স্ফলতা একরপ সুনিশ্চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। একটি বৃদ্ধ ইহাঁকে ভোট দিতে আসিয়া, অতিরিক্ত উৎসাহে মুর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইইার পকে মোট ৩৫৬০ ভোট প্রদন্ত হইরাছিল; এবং আরও সহস্র সহস্র লোক এই ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করিরাছিলেন। কিন্তু সহসা আইরিবদিগের চেষ্টার লিবারেল সম্প্রদায়ের পরাভব হওয়াতে, মহাসভার প্রবেশ করা ইহার পক্ষে অসাধ্য হইরা উঠে। এই ঘটনার করেক বংসর পরে ফিন্সবেরি হইতে দাদা- ভাই নরোজী মহাসভার জন্ম মনোনীত হন। কিন্তু লালমোহনের প্রাথমিক চেষ্টা ও বিষুল্ভার मर्राप्त रा मफनजात चाहूत खर हिन, मिः नरतां को जारांत्र फनजां कतिरानन, वनिवार মনে হয়। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে লালমোহন বিলাতে গিয়া, বিখ্যাত বাগ্মী জন ব্রাইটের বন্ধুত্ব ও সর্কবিষরে তাঁহার প্রগাঢ় সহামুভূতি লাভ করেন। লণ্ডনে লালমোহন যে দিন প্রথম বক্ততা क्रिमाছिल्नन, त्म मिन कन बारेटेरे मुखाशिल रहेमाहिल्नन; तम मिन छारात अक्षेत्र অপূর্ব্ব বাগ্মিতা বিলাতের শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। জন ব্রাইটের মত অধিতীয় বাগ্মীও সভার অবসানে বলিয়াছিলেন, এমন ফুলার বক্ততার পর তাঁহার আর কিছু বলিবার নাই। ইলবার্ট-বিলের সময়ে কলিকাভায় ব্যারিষ্টার ব্র্যান্সন প্রভৃতি কভিপয় সাহেব বিলের বিপক্ষতা করিয়া, ভারতবাদীদিগকে কটুব্জি করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয় সমস্ত সম্প্রদায় বিচলিত হইরা উঠিয়াছিলেন। সে সময়ে লালমোহন ঘোষ ঢাকা নগরীর নর্থক্রক হলে এতৎসম্বন্ধে একটি বক্ততা করেন। সেদিন ঝড় রৃষ্টি হইয়াছিল; তৎসত্ত্বেও বিস্তর লোক বক্ততান্থলে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সভার লালমোহন ঘোষ ব্রাহ্মনপ্রমুথ প্রতিপক্ষদলের নিন্দা ও কট্রক্তির যে জবাব গাহিষাছিলেন, তাহা অনন্যদাধারণ। তাঁহার যুক্তির দারবন্তা, ভাষার লালিত্য ও অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় সকলকেই উত্তেঞ্চিত ও উৎসাহিত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা পাণ্ডিত্য ও ওক্ষবিতার পূর্ণ, তাঁহার বিজ্ঞাপের ভঙ্গীতেও একটা অনগ্রসাধারণতের ভাব থাকে। এজন্ম তিনি কথনই চপল বা অসার হইয়া পড়েন না। ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে লালমোহনের অসাধারণ অধিকার। তাঁহার লেথায়, তাঁহার কথাবার্তায় অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যার। তিনি বঙ্গভাষার একজন প্রকৃত অমুরাগী ও ভক্ত; মধুসদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের তিনি যে অমুবাদ করিয়াছেন, তাহা মিণ্টনের ঝকারে প্রতিশব্দিত হইয়াছে। ১৯০৪ এটিান্দে লালমোহন ঘোষ জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। লালমোহন বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপদে বসিয়া ধীরতা, তেব্দবিতা ও রাজনীতিপ্রতার পরিচয় দিয়া, প্রকাবর্গের ন্তার রাজপুরুষবর্গেরও ভক্তিপ্রীতি উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইংরেজী বক্ততায় তিনি প্রকৃত বাগ্মী। লালমোহনের বক্ততা শুনিলে জন ব্রাইটকে মনে পড়ে। আমরাও তাঁহাকে বঙ্গের ব্রাষ্ট্র বলিয়া মনে করি। বিলাতের রাজনৈতিক ইতিহাস লালমোহন ঘোষের নথদর্পনে বিরাজমান। তাঁহার মত রাজনীতিময়ী বক্ততা পার্লে মেণ্টের সভ্যদিগের কঠেও বিরল।

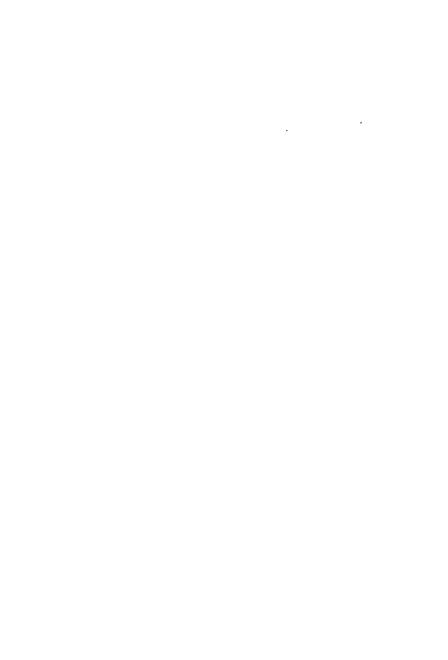



### শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেন।

২৪ পরগণার অন্তর্গত স্থবিগ্যাত দেন বংশে, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী নরেক্সনাথের জন্ম হয়। নরেন্দ্রনাথ মহাত্মা কেশবচক্র সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। তদানীয়ান সম্বাস্ত বংশীয় বালকদিগের রীতি অমুসারে তিনি "হিন্দুকলেজে" প্রবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বিদ্যান্তরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় ষোড়শ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার কঠিন পীড়া হওয়ায় তাঁহাকে কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই অবধি গৃহশিক্ষকের সাহায্যে এবং নিজের ষত্নে ও অহরাগে নরেক্রনাথ ক্রমণঃ স্বপণ্ডিত হইয়া উঠেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ভিনি সংবাদপত্তে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং প্রত্যন্থ ৪া৫ ঘণ্টা "পাব্লিক লাইত্রেরীতে গিন্ধা নানাবিষয়ে পড়াগুনা করিতে থাকেন। এই সময়ে "ইন্ডিয়ান ফিল্ড" পত্রে নিয়্মিতক্রপে লিখিতে থাকেন। প্রায় ২৩।২৪ বংদর বয়দের সময় তিনি এটনীর কার্য্য অারস্ত করেন। ১৮৬১ খুষ্টান্দে "মিরার" পাক্ষিক প্রব্রূপে প্রকাশিত হয়। তথন মহাত্মা মনোমোহন থোষ সম্পাদক এবং নরেক্রনাথ তাঁহার সহযোগী নিযুক্ত হন। তদনশ্বর কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র কিছুকাল সাপ্তাহিক মিরারের সম্পাদকতা করার পর, নয়েক্রনাথ ভাহার সম্পাদক হন, এবং ১৮৭৮ খুষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম দৈনিক পত্ররূপে মিরারকে পরিবর্দ্ধিত করেন। সেই হইতে তিনি যোগাতার সহিত মিরারের সম্পাদকতা করিয়া আসিতেছেন। কি রাজদারে কি জনসাধারণের মধ্যে নরেজ্রনাথের সন্মান স্কৃত। একজন স্ত্রপরায়ণ. ধর্মজীরু, স্বাধীনচেতা লোক বলিয়া তাঁহার শক্কেও তাঁহার সন্মান করিতে হয়। গভর্মেন্ট্ স্বয়ং অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে মিউনিদিপ্যাল কমিশনার এবং অনারারী ম্যাজিট্রেট করিয়াছেন। তিনি একাধিকবার ব্যবস্থাপক সভার সভা নির্বাচিত হইয়াছেন। কি মিউনিদিপালিটতে কি ব্যবস্থাপক সভায়, সর্বাত্র, তিনি যাহা সত্য এবং যাহাতে দেশবাসীর কল্যাণ হন্ন তাহার প্রতি দৃষ্টি রাথিয়া নিতীক হৃদন্নে ধাহা বেশ বুঝিয়াছেন, তাহাই লিথিয়াছেন, বলিরাছেন এবং করিরাছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টান্দে বোস্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে বল্পদেশ হইতে তিন জন মাত্র প্রতিনিধি গমন করেন, নরেক্রনাথ তাহাদের মধ্যে একজন। ইহার পূর্ব্বে কংগ্রেসসম্বন্ধে যে পূর্ব্বালোচনা হয়, তাহাতে নরেক্রনাথ একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নরেক্রনাথ যথন প্রথম মাক্রাজ ধান, তথন দে প্রদেশে রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনও প্রকার আন্দোলন ছিল না। তাঁহার উদ্যোগে ও সংদৃষ্টাস্কে মাক্রাজে সভাসমিতি ও সংবাদপত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। কি রাজনীতি, কি সমাজসংস্কার, কি স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, কি পরোপকার, কি চরিত্র ও ধর্মজাব সকল বিষয়েই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্ত হইরা আছেন। ধর্মনতে তিনি উদার হিন্দু। অথচ, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথার বিরোধী এবং সকল ধর্ম ও সম্প্রদারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি ক্ষাতিবর্ণ নির্কিশেষে সকলের বন্ধু। ভাঁহার সংসাহসেরও স্বাধীন চিত্তভার একটি দৃষ্টাস্ত

দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ১৮৮৭ খুষ্টাব্দের দিতীর কংগ্রেসের পরে, "ভারতসভার পক্ষা হইতে লও ডাফ্রিন্কে অভিনন্দন দিবার ব্যবস্থা হয়। স্থরেক্সনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি ৪০ জন সদত্যের মধ্যে নরেক্সনাথ একজন ছিলেন। ইতিপুর্বের নরেক্সনাথ কোনও কোনও বিষয়ে বড়লাটের মতামতের সমালোচনা করিয়া মিরারেপ্রবন্ধ লিথিয়াছিলেন। বড়লাট উাহাকে দেখিয়াই ভদ্রতার সীমা লজ্মন করিয়া, উাহার মতামত প্রকাশের কৈফিয়ৎ তলব করেন। নরেক্সনাথ ছত্রকটীর শাস্তভাবে তাঁর কথার উত্তর দেন; তাহাতে ডাফ্রিণ সাহেব আমও জোরের সহিত কৈফিয়ৎ চান; তথন নরেক্সনাথ দৃঢ়ভাবে বলেন— "অমি আপনার গৃহে অভাগত; এরূপ প্রশ্ন শোভনীয় নয়।" শেরে লাটসাহেবকে তজ্জ্প হঃথপ্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ইনি এখনও দেশের সেবায় লিপ্ত।



### শ্রীযুক্ত প্রফুলচন্দ্র রায়।

রপায়নবিতার পারদর্শীতার জতা ডাকোর প্রাফুলচক্র রায়ের নাম জগদিখাত। সমালোচক-গণ বলেন, যে ভারতীয় প্রভিতা পদার্থ-বিভার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, যদি প্রফুল্লচক্র দীর্থনীবন লাভ করেন, তবে এই অপবাদ দুরীভূত হইবে ইং। স্থানি-চিত। প্রেনিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপত থাকিয়া রদায়নশান্ত্রের কয়েকটি ছক্কছ তত্ত্ব last links আবিষ্কার করিয়াছেন। তদ্যতীত তিনি ভারতবর্ধে একটি নৃতন কার্থানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন-এই কারথানা ভবিষাতে ভারতের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিবে এইরূপ আশা করা যায়। ১৮৬১ খুষ্টাবেদ খুলনা জেলার এক সামাত্ত গ্রামে এক সন্ত্রাস্ত বংশে প্রফুলচক্ষের জন্ম হয়। তদীয় পিতা শ্রীহরিশ্চক্র রায় ইংরাজী সাহিত্যে স্পুণ্ডিত ছিলেন। স্বগ্রামে স্বীয় পিতৃদেবপ্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়নের পর প্রফুলচন্দ্র কলিকাতা আগমন করেন। প্রথম কিছদিন হেয়ার স্থলে অধ্যয়ন করেন, পরে এলবার্ট স্কলে বোগদান করেন। এই শেষোক বিদ্যালয়ে, প্রফুল্লচন্দ্র স্বীয় শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণবিহারী দেন নহোদয়ের সহিত বন্ধুত্তকে স্মাবদ্ধ হন। বিলাতে রুসায়নবিদ্যা অধ্যয়নের স্থবিধাকলে এই সময় তিনি লাটন ও ফরাসি ভাষা শিক্ষা করেন। তদনস্তর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্ত্তিস্ত মেটোপলিটান বিদ্যালয়ের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে গিলক্রাইট বুতিলাভ করিয়া ইংলগু গমন করেন। পুত্র বিলাতগমনের প্রস্তাব করিলে, প্রায়ই শিতামাতার নিকট হইতে আপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু বাধা দেওয়া দুরে থাকুক, প্রাফুলচন্দ্রের পিতামাতা সর্কান্তঃকরণের সহিত পুত্রের এই সাধুসংকলের সহারভা ক্রিয়াছিলেন। এডিনবরা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ক্রিয়া ছয় বর্ধ অধ্যয়নের পর প্রফুলচন্দ্র ১৮৮৭ খুষ্টাব্দে ডি, এন্, দি, উপাধি লাভ করেন। রদায়নবিদ্যায় বিশেষভাবে মনোযোগ বিলেও, বিজ্ঞানের অপরাপর শাথাও তিনি অবহেলা করেন নাই—ডাকার উপাধি পা**ইবার** কালে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন সেই প্রবন্ধ আজিও Royal Society এর কার্য্য-বিবরণীর অঙ্কদেশ শোভা করিতেছে। বিলাতে অবস্থান কালেও স্বদেশের কথা সর্বাদা তাহার অস্তবে জাগরুক থাকিত। তিনি তৎকাণে "ভারতবর্ধে দিপাহীবিদ্রোহের পর এবং পুর্ব্বে" নামধেয় একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন-এই প্রবন্ধে একাধারে তাঁহার খদেশনীতি ও শিক্ষা ফুটিরা উঠিরাছিল—সাধারণ্যে এই প্রবন্ধটির বিশেষ আদর হইয়াছিল—বিলাতের অনেক স্থুসস্তান স্থপ্রসিদ্ধ পত্রিক।সমূহে উক্ত রচনাটির সাদর-সমালোচনা করিরাছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে প্রফুলচক্স ইংরাজজাতির রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করিবার অবসর প্রাপ্ত **হইরাছিলেন। ভারত**বর্ধে প্রত্যাগমন করিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি ক**লেজের** রুশারনবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেসি কলেজে অধ্যাপনা কালে, তিনি ইউরোণের অনেক বিধ্যাত বৈজ্ঞানিক সমিতিতে স্বরচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী প্রেরণ করি-শ্বাছেন-এই প্রবন্ধগুলিতে প্রেকুল্নের, মৌলিকতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণারও অসাধারণ মানসিক

শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। পার্দসংক্রান্ত একাদশটি মিশ্র ধাতুর আবিদ্ধার করিয়া প্রফুলচক্র রাসায়নিক স্থাগণকে বিশ্বিত করিয়া দেন এবং পারদের রাসায়নিক তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করেন। বর্ত্তমান খদেশী-আন্দোলনের বহুপুর্বেড ডাক্তার রায় প্রমুখ ভারতবর্ষের আনেক ক্ষুসস্তান বুঝিয়াছিলেন যে উপযুক্ত শিরবাণিজ্যের অভাবই ভারতবর্ষের দৈভের হেতু। বিশেষতঃ প্রফুলচক্ত বুঝিয়াছিলেন অব্যাণ রাজ্যের বর্তমান উন্নতিবিধানের একতম হেতু রাসায়নিক-প্রক্রিয়াবলে ঔষধ, রং, সাবান প্রস্তুতকরণ। এইজন্ম শ্রীযুক্ত সতীশ্চক্র সিংহ এম , এ, মহাশায়ের সহযোগে তিনি "Bengal Chemical and Pharmaceutical Works." নামধের রাসারনিক ওবং প্রস্তুতাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। মূলধনের অভাবে কয়েক বংসর এই নবপ্রতিষ্ঠিত কারখানাটি বিশেষ ক্ষতিগ্রন্ত হইরাছিল —তজ্জ্ব্য, প্রচলিত বহুমূল্য যন্ত্রাদির পরিবর্ত্তে প্রফুল্লচন্দ্র শ্বরখুল্যের এবং প্রপ্রস্তুত সরল যন্ত্রাবলীর সাহায্যে কার্য্য চালাইরাছেন। ডাক্তার রারের পরিশ্রম ও সাধুতার ফল ফলিয়াছে—তৎপ্রতিষ্ঠিত ঔষধের কারথানাটি এমন লাভজনক **হইরাছে—আর উহার স্থানিত্ব স্থান**় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইউরোপ মহাদেশের সুধীগণকর্ত্ত প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা বিশেষ সন্মানিত হইয়াছে। একজন ফরাসী রসায়নবিৎ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত রাগায়নিক পদার্থ সকলের প্রস্কৃতপ্রণালী বিষয়ে প্রফল্লচন্দ্রকে ক্ষেক্টি প্রশ্ন করেন— এই প্রশ্নের সমাধান হইতেই তাঁহার "ছিন্দুরসায়ন-শান্তের ইতিহাস" নামক জগবিখ্যাত গ্রন্থের উৎপত্তি। এই গ্রন্থে হিন্দুগণের রুগার্ম-বিলায় অধিকার পুরাতত্ত্বের হিসাবে বর্ণিত হইরাছে। তাছাড়া ভারতীয় বৃক্ষ ও থনিজ পদার্থ কত রসায়নকার্য্যে লাগিতে পারে এই গ্রন্থপাঠে তাহাও অবগত হওয়া যার। এইগ্রন্থ প্রফুল্ল-চল্লের পাঞ্জিতা ও গবেষণার কীর্ত্তিস্কম্বরূপ। ডাক্তার রায় আন্ধিও অবিবাহিত—ভিনি তাঁহার সমগ্র শক্তি ছার। নীরবে দেশের কল্যাণসাধন করিতেছেন। তাঁহার ব্যবহার বড সরল এবং আহার বিহারে তিনি বড় পরিমিত। সদাশয়তা, সারল্য, নয়াশীলতা এবং নম্রতার গুণে প্রফুল্লচন্দ্র বন্ধুবর্গের ও ছাত্রসমূহের অত্যন্ত প্রীতিভালন।

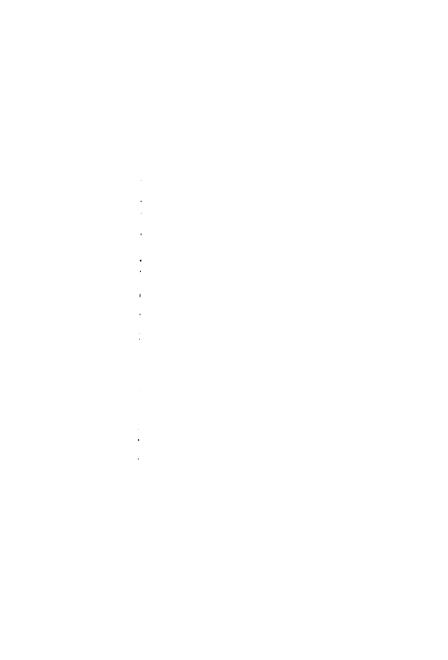



KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.

## শ্রীযুক্ত নগেব্রুনাথ ঘোষ।

স্থবিধ্যাত, স্থণী, স্থলেথক প্রীযুক্ত নগেক্সনাথ ঘোৰ মহাশর ১৮৫৪ সালে বগুড়ার জন্মগ্রহণ করেন। দেশীয় নেতৃবর্গের অভাতম হইলেও বিদেশী ও খদেশী উভয় সমাজেই তিনি সমধিক সমানত। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভগবতীচরণ ঘোষ মহাশন্ন তৎকালে বগুড়ার নবপ্রতিষ্ঠিত গবর্ণনেন্ট বিভালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৫ বংসর বয়দে নগেক্সনাথ উচ্চতম রুভিলাভ করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেদিডেন্সা কলেজে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে উচ্চতম রুত্তি সহকারে এফ, এ, পরীক্ষায় ক্বতকার্য্য হন। বি, এ, পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হ**ইরা** পরীকার করেকমাস পূর্ব্বেই উচ্চতর শিকার আকাজ্ঞায় তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং লগুনের University কলেজে প্রবেশ করেন। ইংলতে গিয়া তাঁহার পাঠের প্রবৃত্তি আরো চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু তিনি তথায় কোন বিশেষ উপাধি পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত না হইরা নিজের মনোমত বিষয় সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কিছুকাল তিনি কেম্বিজের Christ কলেজেও অধ্যয়ন করিতে ছাড়েন নাই। ইংরাজি দাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়া অবশেষে তিনি ব্যারিষ্টারি পাশ করেন এবং ১৮৭৫ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস্ আরম্ভ করিলেন। বাল্যকাল হইভেই নগেল্রনাথের ইংরাজি রচনার প্রতিভা ছিল। এফ, এ, পরীক্ষার পর হইতেই তিনি বিথিতে আরম্ভ করেন এবং Indian Post নামক দৈনিক পত্তে তাঁহার স্থলিখিত প্রবন্ধসকল প্রকাশিত হইতে থাকে। উক্ত পত্রের ইংরাজ বাঙ্গালী সকল পাঠকই ১৭ বৎসরের বালকের 🖰 অপূর্ব্ব ইংরাজী রচনায় বিশ্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা নগেক্সনাথের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ইংলগু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি Indian Views of England নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করেন। ঐ প্রবন্ধ তৎকালীন সাহিত্য সভায় পঠিত এবং সংবাদপত্তে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই অবধি ইংরাজি রচনার তাঁহার শ্রতিপত্তি আরে৷ বাড়িয়া উঠিল এবং চারিনিক হইতে লোকে তাঁহার নিকট হইতে, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক নানাপ্রকার প্রবন্ধ লিথাইয়া লইতে আসিত। তৎকালে তাঁহাকে অনেক কাগজেই লেখা যোগাইতে হইত। ১৮৮০ সালের আগষ্ট মাসে তিনি স্থনাম খ্যাত স্থপ্রসিদ্ধ Indian Nation পত্রিকা পরিচালন আরম্ভ করেন। ঐ পত্রিকা এখনও শিক্ষিত সম্প্রদারের শ্রদ্ধা ও শ্লাঘার বিষয়। পৃথিবীর যে কোন শিক্ষিত দেশেই হোক্ **উক্ত** Nationএর মত পত্রিকায় সমাদর ও সুখ্যাতি অবগ্রস্তাবী। উহার প্রত্যেক ছবে অপূর্ক সততা ও সৎসাহদের পরিচয় প্রকাশ পায় এবং রচনাভঙ্গী ও লিপি নৈপুণ্য যে কোন উচ্চতম লণ্ডণ পত্রিকার ও গৌরবের হল। এই পত্রিকা ছোটলাট Alex. Mackenzieর মত বহুতর মান্তগণ্য ব্যক্তির ভূষ্পী প্রশংসালাভ করিয়াছে। সবে যথন ৩।৪ বংসর practice করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাকে খনাম থাতি মহাপণ্ডিত ঈশ্রচন্দ্র বিভাসাগর মহাশ্রের

অমুরোধে তৎপ্রতিষ্ঠিত Metropolitan কলেজের অধ্যাপনার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইল। ঐ প্রকার গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে তাঁহার ব্যবসায়ের উন্নতির আশা তিরোহিত হইল। Municipal কমিশনার পদের জন্মও তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম ও শমর বার করিতে হইল ইহার পরে আবার তাঁহার উপর Pres. Magistrateship ও Calcutta Universit yর সক্ত প্র অপিত হওয়াতে, তাঁহার নিজের আইন ব্যবসায় পরি-চালনা হুৰ্ঘট হইরা উঠিল। এইরূপ অথগু মনোযোগের অভাবে তাঁহাকে আর্থিক হিদাবে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। তাহার পরেও যে টুকু সমন্ন নিজ কার্য্যের জক্ত অবশিষ্ঠ থাকে তাহাও নানাসমিতির কার্য্য এবং বক্তৃতা, প্রবন্ধ লিখন, দরখান্ত, address এই প্রকার সাধারণের কার্য্যে অতিবাহিত হইনা মান্ন স্নতরাং ঐ হিদাবে দেখিতে গেলে তাঁহার ত্যাগ স্বীকার অৱ নহে। Kristo Das Pal, A study ও Maharaja Nunda Kumar নামে যে ছইখানি ইংরাজী পুত্তক রচনাক্রিয়াছেন তাহাতে ও তাঁহার পরিচালিত Nation এর Critical রচনায় তাঁহার কি যশ কি ইংরাজ ও দেশার, উভন্ন সমাজেই স্মুপ্রতিষ্ঠিত হইনা গিন্নাছে। তাঁহার ইংরাজি রচনার যে কোন ইংরাজ শ্রেষ্ঠ লেখকের গৌরবের বিষয়। তাঁধার অপক্ষপাত অভিমত, স্থদৃঢ় কর্ত্তব্যাহরাগ, অকুষ্ঠ সমালোচনারীতি, অকুগ্ন তেজন্বিতা, আত্মপ্রকাশের দৎদাহদ বাস্তবিকই দ্বর্শ ভ। তাঁহার ইংরাজি রচনার খ্যাতি ইংলণ্ডেও পরীক্ষিত হইরা গিয়াছে এবং দেখান হইতে তিনি R. S. L. উপাধি পাইয়াছেন বাঙ্গালার পক্ষে উহা অল শাঘার কথা নহে। তিনি বি, এ, প্রভৃতি উচ্চত্তম পরীক্ষার পরীক্ষক এবং বিধবিদ্যালয়ের অমুধাবন, সমিতির সভা নির্বাচিত হইরাছিলেন। মেদিনীপুরের প্রাদেশিক সন্মিলনীর সভাপতিত্বে বরণ প্রভৃতি ব্যাপার, তাঁহার প্রতি দেশীয় লোকের মান্তরিক শ্রদ্ধার প্রমাণ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার ন্তায় প্রতিভাশালা বাজি নিজ ব্যবসায়ে অথও মনোযোগ দিতে পারিলে, এত দিনে যে বিচারপতির পদ অলক ত করিতেন একথা নি:সন্দেহে বলা যাইতে পারে। তিনি পরোপকারী, সদালাপী এবং ইংরাজীতে মহাপঞ্জিত এবং বিলাভ প্রত্যাগত হইলেও হিন্দুধর্মের প্রতি অভিশয় অমুরক্ত।



#### এ।যুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্থ।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বন্ধ বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিভালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিজ্ঞানশিকার জেভ তিনি ইংল্ভ যাত্রা করেন। ১৮৮৪ খুষ্টাব্দে তিনি কেম্বিজের বি, এ, ও লগুনের বি, এন, দি, পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিজ্ঞনধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। ডাক্তার বস্থ বৈজ্ঞানিক তবের যান্ত্রিক প্রমাণ প্রদর্শনে চিরকাল বিলক্ষণ নিপুণ-হস্ত ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ডাক্তার বম্লর চিরদিনের ইচ্ছা--এই জন্ম তিনি পুর্বের স্বীয় ছাত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের সহিত সনালাপ, সদ্গ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি করিতে ভাল বাদিতেন। প্রেদিডেন্সি কলেন্দ্রের পদার্থ বিচ্ছা বিষয়ক যন্ত্রাগার ডাক্তার বস্তুর যত্নে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৮৯৫ খৃঃ অন্দে বঙ্গদেশীয় বর্গণ এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে "On the Polarisation of the Electricity" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। বর্ত্তমান যুগের দর্বশ্রেষ্ঠ তাড়িতহুজ্ঞ লর্ড কেলভিন ডাক্তার বম্বর প্রবন্ধের মৌলিকতায় বিশ্বিত হন। লণ্ডনের টিইম্ব পত্র বস্মহাশয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন যে তাঁহাকে য**ন্তা**ৰি স্বহন্তে প্রস্তুত করিতে হইয়।ছিল। বস্নু মহাশ্যের দ্বিতীয় সন্দর্ভ লর্ড রেণী কর্তুক রয়াল সোশাইটতে প্রেরিত হয়—এই স্কুর্ভের বিষয় ছিল—"The determination of the Indices of refraction for the Electrical Ray'' রয়াল দোশাইট বন্ধ মহাশরের কার্য্য দৌকর্য্যার্থ তাঁহাকে অর্থ সাহায়্য করেন। তদনস্তর অধ্যাপক বস্থু বঙ্গীয় গ্রণনেন্টের স্থাপিত গবেষণা ফণ্ডের অধাক্ষ হন। কিছু কাল পরে ইউরোপে বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্ম তিনি ভারত গ্রণ-মেণ্ট কৰ্ত্তিক মাননীত হইয়া সন্ত্ৰীক বিলাভ যাত্ৰা করেন। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি ত্ৰিটিপ এমোসিয়েদনের একটি অধিবেশনে "তাড়িত কম্পনের গুণাবলি নির্ণন্নার্থ একটি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র" এই প্রবন্ধ পাঠ ও স্বীয় যন্ত্র ব্যবহার করেন। তাঁহার হিতীয় প্রবন্ধ "The Electric conductivity exhibited by certain polarising substances' রয়াল সোশাইটির সমক্ষে পঠিত হয়। এই সমন্ন গ্লাসগো নগরে লর্ড কেলভিন তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করেন। তিনি Society of Arts নামক সমিতির এক অধিবেশনে ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন ও বিজ্ঞানের উচ্চতর বিষয়ালোচনার নিমিত্ত বৃত্তি স্থাপন ও সরকারি নানা বিভাগে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিয়োগ বিষয়ক প্রক্তাব এই প্রস্তাবগুলি বিশাতের প্রধান প্রধান সংবাদপতে সমর্থিত হয়। স্থবিধ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ ভারতসচিবের নিকট ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপনের জন্ম আবেদন করেন। অর্থাণীতে ও ফ্রান্সে তিনি অনেক বিশ্বিকালরে ও বৈজ্ঞানিক সমিতিতে বস্তৃতা করেন। ফরাসিদেশে ও আমেরিকাতে ডাক্তার বস্থুর যদ্ভের ব্যবহার হইতেছে। ভাঁছার যন্ত্র হয়ত কালে দুরে সংবাদ প্রেরণ কার্য্যে ব্যবস্থত হইবে। ডাক্তার বন্থুর মত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এনেশে আর একজনও নাই। তিনি সরল ও অমায়িক লোক। ছাত্রদিগকে সর্বনা বেহের চক্ষে দেখিরা থাকেন। আশা করি তিনি নীর্ঘঞীবন লাভ করিরা মাতৃভূমির অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন।



#### শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায় ৫৯ বংসর হইল, উচ্চ কুলীন বংশে, পিতার কর্মন্থান জ্বলপুর নগরে কালী-চরণের জন্ম হয়। শৈশবে কিছুকাল জব্বলপুরে অভিবাহিত করেন। তদনস্তর কলিকাভায় থাকিয়া লেথা পড়া শিক্ষা করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৮ হরচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হুগলী নিবাদী ছিলেন। পিতামাতা উভয়েই ভক্ত শাক্ত ছিলেন। কিন্তু কালীচরণের মধ্যে তাঁহারা এমন কিছু লক্ষ্য করিয়া ছিলেন যে, তাঁহাকে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং অসাধারণ দায়িত্ব জ্ঞানের সৃষ্ঠিত ইহাঁর প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। পিতার আদেশ ছিল যে কেহ ইহাঁর গায়ে হাত তুলিবে না। শিশু কালীচরণও এত বাধ্য ছিলেন যে কথনও তাঁহার গায়ে হাত দিবার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার বাধ্যতা অতি অনাধারণ প্রকৃতির। যথন তাঁহার বয়স ৭।৮ বৎসর মাত্র, তথন গৃহে কথা প্রদক্ষে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, "যদি কথনও জলে পড়ে যাও তবে মাটি ধরে চুপ করে থেকে।"। তাহার কিছুদিন পরে একদিন দেখা গেল কালীচরণ জলে পড়িয়া গিয়াছেন, তাঁধার কাপড় ভাদিতেছে, এবং তিনি মাটি ধরিয়া পড়িয়া আছেন। এমন বিপদে পড়িয়াও যে ছেলে গুরুজনের উপদেশ অফুসারে বাধ্য থাকিতে পারে দে সহজ ছেলে নয়। অতি শৈশবে কালীচরণের মধ্যে পারিবারিক ধর্মভাব, এবং বিনয় বাধ্যতা শ্রদ্ধাভক্তি, ধৈর্য্য এবং তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া ষাইতে লাগিল। তিনি অতি যত্ন ও মনোযোগের সহিত লেখা পড়া আবস্তু ক্রিলেন। তীক্ষবৃদ্ধি, অনাধারণ স্মরণশক্তি এবং অধাবসায়ের গুণে তিনি চিরদিন বিস্থালয়ে শ্রেট্ডান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহাকে পুত্রবৎ ভালবাসিতেন। তিনি কামর সাহেবের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। অতি অলবয়সেই তিনি বিভালয়ের শেষ পরীক্ষার সর্কোচ্চ স্থান অধিকার ক্রিয়া স্থণ পদক প্রাপ্ত হন। তিনিই ক্লিকাতা বিশ্ববিভালয়ের দর্শনশাস্ত্রে স্বরপ্রথম এম্. এ.। গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ওজস্বী বক্তৃতা, অক্তিম স্থদেশ প্রেম, সর্কোপরি তাঁহার গভীর ধর্মভাব ও নির্মাল মধুর চরিত্র, তাঁহাকে দেশে বিদেশে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবতার ন্যায় পুজা করিয়া রাথিয়াছে। সকল প্রকার স্ৎকার্যো তাঁহার অভুরাগ, এবং দেশবাসীর মঙ্গলের জন্ম তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের বিষয় চিস্তা করিয়া বিশ্বিত হইতে হয়। সংগারে তিনি অতি উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন; এক দিকে দেশবাদীর শ্রনা ভক্তি পাইয়াছেন এবং দর্কদম্বতিক্রমে ক্তব্যাণারে নেভূত্বে বৃত হইয়া দেশনায়কের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপর দিকে গভর্ণমন্ট কর্তৃক নানা সন্মান জনক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন,—ভিনি একবার ব্যবস্থাপক সভার সভা, এবং একবার বলীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হইয়াছেন অথচ তাঁহার ভায় বিনয়ী, অমায়িক ও নিরহকার লোক প্রায় দেথা যায় না। তিনি যৌবনে খৃইধর্ম অবলয়ন করিয়াছিলেন; চিরদিন আটল নিষ্ঠা সাধনার হারা সেই মহৎ চরিত্রের অফুসরণ করিরাছেন। এমন সত্যাস্থরাপী, সহিবেচক নির্দাণ চরিত্র, মহাজ্ঞানী, কর্মিট প্রকৃত সাধু পূরুষ ছই এক জনের বেশী দেখা বার না। এই মহাত্মা এখনও আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিরাছেন। বছদিন হইতে তিনি বার্দ্ধক্রে ও রোগে আর প্রমাধ্য কারু করিতে পারেন না। তব্ মহাত্মা আনন্দ মোহন বন্ধ মহাত্মার পরলোক গমনের পর হিতীর ব্যক্তির অভাবে কর্ম কালীচরণকেই ভারতসভার সভাপতি করা হইরাছে।



# শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৮৬৪ এটালের ২৯এ জুন বিচারপতি ডাব্লার আশুতোষ মুখোপাধ্যার কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ডাক্তার আশুভোধের পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রদাদ মুখোপাধ্যার ভবানীপুর অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। হুগলী জেলার **অন্তর্গত বলাগড় আভতোবের পু**রুষামুক্রমিক বাদ গ্রাম। তাঁহার পিতা দপরিবারে ভবানীপুরেই বাদ করিতেন। ডাক্তার আশুডোষের গৌরবপূর্ণ জীবনের কাহিনী উপস্তাদের **छात्र विठिल, वालांनीत कां**लीत्र टेलिशारा चांचरलारवत नाम नाना कांत्ररण ठितचारतीत হইয়া থাকিবার যোগ্য। আভবাবকে দেখাইয়া বালালী জাতীয়তার অহলার করিতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পর্যান্ত সকল পরীক্ষাতেই তিনি শিতি তরুণ বয়সে অপূর্ব গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হন : এবং ১৮৮৬ অব্দে প্রেমটাদ রাষ্টাদ वृद्धिनां करत्रन । ১৮৮৮ व्यद्भ जिनि शहेरकार्टित छैकीन हन, এবং ১৮৯৪ व्यस् पि, এन পরীকার কৃতকার্য্য হইয়া 'ডাক্রার' উপাধিতে ভূষিত হন। সমাজে, বিশ্ববিভাল্যে, **আইন সভার,** বিচারালয়ে সর্বাত্ত আভাতোষের খ্যাতি, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও আনের পরিচায়ক। বিশ বংসরের যুবক গণিতে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন; তাহাতে গণিতের পীঠস্থান ক্যাম্বিলে পর্যান্ত বিশ্বর কোলাহল সমুখিত হইয়াছিল, ভলুত্যার কিরীট খেত-ছীপের বিহুৎসমাজ একজন বাঙ্গালী যুবকের জ্ঞানের গভীরতা সন্দর্শন করিয়া প্রশংসার বিজয়গুলুভি ধ্বনিত করিয়াছিলেন: আশুতোষ ইউরোপে দেথাইয়াছেন—জননী বীণাপাণি বঙ্গমাতার ছিল্ল অঞ্লে কি অমূল্য রক্ষ দান করিয়াছেন! প্রতিভার জ্যোতি কথন অন্ধকারে ব্যাবৃত থাকে না। ডাক্তার আভতোবের অসাধারণ আইনজ্ঞানে শিক্ষিত সমান্ত মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার পদার ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘকাল ওকালতি করিবার জ্ঞ ভগবান পৃথিবীতে পাঠান নাই; তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই তরুণ বয়সেই ছাইকোটের বিচারপতিপদে উন্নীত হইলেন। এত অল বয়সে, এত অলদিন ওকালতি ক্রিয়া এ পর্যাস্ক কোন ভারতবাদী বিচারবিভাগের দর্ম্ম শ্রেষ্ঠ আদালতে উপবেশন ক্রিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট যোগ্যপাত্তে যোগ্য সম্মান দান করিয়াছেন। কিন্তু কেবল বিচার কার্যোই ডাক্তার আভাতোষ তাঁহার অমূল্য সময় ব্যয় করেন না, দেশহিতেও তাঁহার লক্ষ্য আছে। কর্ভপুরুষেরা তাঁহার গুণ বুঝিয়াছিলেন; তাৎকালিন বড় লাট লর্ড ল্যাব্দডাউন ডাক্তার আশুডোধকে কলিকাতা বিশ্ববিশ্বালয়ের সদস্তরূপে মনোনীত করেন। দিপ্তিকেটের সভারণে তিনি বিশ্ববিভালয়ের অনেক হিতকর অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। ক্লিকাতার বিশ্ববিশ্বালয়ের উপর ডাক্তার আভ্তোবের বেরূপ প্রভাব, কোন বিশ্ব-বিশ্বানমের উপর কোন দেশীয় সদভের তেমন প্রভাব নাই, ভারতে ইংরাজ রাজতেম্ব ইভিহাসে ইহা অভ্তপুর্ব। কণিকাতা বিশ্বিদ্যালয় হইতে ডাক্তার আভতোৰ ছুই বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত মনোনীত হন; ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সদভোৱা ১৯০৩ গ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি সদস্থপদে মনোনীত করেন। ব্যবহাপক সভার তিনি যে চিন্তাশীনতা, বুদ্ধিমতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা একদিন বিশ্বনিদুক পায়োনিয়ারেরও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি পদ গ্রহণ করায় তাঁহাকে ব্যবস্থাপকসভার সম্বন্ধ ত্যাগ্য করিতে হয়। ভাক্তার আশুতোষ কয়েক বৎসর বিশেষ প্রশংসার সহিত বিচারপতির কার্য্য স্থানস্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার পর ভারত গবর্ণমেন্ট বিশ্ববিস্থালয়ের সংস্থার সম্বন্ধীয় পাঞ্লিপি প্রণয়নের জন্ত তাঁহাকে দীর্ঘকালের অবকাশ দান করেন। ভারতের বর্তমান বড় লাট লর্ড মিটো এই শাস্ত প্রকৃতি, নিরীহ, পবিত্রচেতা ও কর্ত্তব্য কুশল ব্রাহ্মণের জ্ঞানের ও গুণের পরিচয় পাইয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, ভারতের রাজস্ব সচিবের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার কথা উঠিয়াছে। বালালী দূরের কথা কোন ভারতবাসী:ইতিপূর্ব্বে এমন গৌরবজনক পদ লাভ করেন নাই। বস্ততঃ ডাক্তার আশুতোষ যে বিষয়ে হাত দিয়াছেন—তাহাতেই অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এমন পাণ্ডিত্য, এত মহত্ব, অথচ এমন বিনয় ও নিরহ্কার একাধারে তুর্লভ; ডাক্তার আভতোবের ন্তায় শ্রমশীল ও পাঠাতুরাগী ব্যক্তি একালে আমাদের দেশে একাস্ত বিরল। তিনি তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক "সরস্বতী" উপার্ণশতে ভূষিত হইয়াছেন। অংথচ যে সময় তিনি এই বিভা শিক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন—সে সময় পাঠাভ্যাদে মনোনিবেশ করা অভ্যের পক্ষে হ:সাধ্য—অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। তাঁহার পাঠাতুরাগের আর এক প্রমাণ তাঁহার পুস্তকালয়। গণিত বিভা বিষয়ক এত ছম্পাপ্য ও হুর্মূন্য গ্রন্থ বঙ্গদেশের আর কোনও পুস্তকান্দ্রে নাই। ডাক্তার আগুডোষের পুস্তকালয় কলিকাতা রাজধানীর গৌরব বলিলেও অত্যক্তি হয় না। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব এই পুত্তকালয়ের স্থাপন ও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তিনি তাহার প্রতিষ্ঠা ও গৌরব সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই পুস্তকালয় তাঁহার পিতার জ্ঞানোজ্জল ও সেহমধুর স্থৃতিতে বিমণ্ডিত। এই পুত্তকালয়েই আভতোষের বাল্যের স্বপ্ন ও যৌবনের তপতা সফল হইয়াছে। আভতোষ अधन ताकरेनिक बाल्यांगरन साधनान करतन ना, किन्छ ताककार्यात महात्रकात्र निःगरक দেশের প্রকৃত হিতসাধনে কথন ভিনি কৃষ্ঠিত নহেন। পরোপকারে তাঁহার প্রবল অফুরাগ। তাঁহার মনের বল অসাধারণ, তাঁহার কর্মনীলতা বাঙ্গালীমাত্তেরই অফুকরণীয়। ডাকার আত্তোষ এখন যৌবনের প্রাতঃসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র, এখনও তাঁহার সন্মুখে উজ্জ্ব ভবিশ্বৎ অপূর্ব্ব মায়াচিত্রের স্থার প্রসারিত রহিয়াছে; আমরা আশা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার অধানান্ত প্রতিভার সন্মান রক্ষা করিবেন। যে কয়েকটি উজ্জল নক্ষত্ৰ আৰু বলের আকাশ আলোকিত করিতেছে—তক্মধ্যে আগুতোধের নাম वित्मवजाद উল্লেখযোগ্য ; अज्ञांशिनी वन कननी यन मीर्चकान जीशत धरे क्विं नजात्नत গৌরবে গৌরব অমুভব করিতে পারেন।

